## क्रमनी

গ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

ডি. এম. লাইব্রেরী ৬১, কর্ণওয়ালিস্ ফ্রীট্ কলিকাতা প্রকাশক—শ্রীগোপালদাস মজুমদার ডি. এম. লাইত্রেরী ৬১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রাট্, কলিকাতা

> প্রিণ্টার—শ্রীশশধব চক্রবর্ত্তী কা**লিকা প্রেস** ২১, ডি. এল. রাম ব্রীট্, কলিকাতা

# সোদরপম-সূহাৎ কবিরাজ শ্রীবিরাজমোহন সেনগুগু করকমলেশু

#### নিবেদন

চিত্র-শিল্পী চারু রায় একদিন গল্প করতে করতে এই নাটকে বর্ণিত প্রথম দৃশ্যের ঘটনাটুকু শুনিয়ে জানতে চাইলেন, ওই ঘটনা অবলম্বন করে একখানি নাটক লিখতে পারি কিনা। চেষ্টা করে দেখব, বলে সেদিন চলে এসেছিলাম। সেই চেষ্টার ফলই এই "জননী" নাটক। নাটক শেষ করে তাঁকে শোনাবার স্থযোগ পাইনি, তাই বল্তে পারি না তিনি যেমন চেয়েছিলেন, তেমনটি হয়েছে কিনা। না হওয়াই স্বাভাবিক, কেন না তাঁর মন আর আমার মন যেমন এক নয়, তেমি তাঁর মতো একজন শিল্পির রসজ্ঞান থেকেও যে আমি বঞ্চিত!

নাটক অভিনীত হ্বার পর জনকত সমালোচক আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনেছেন যে, আমি অকারণে পাশ্চাত্য-সমন্তা এদেশে আমদানি করে নির্বোধের মত কাজ করেছি। আমার কথা হচ্ছে এই যে, এ নাটকে কোন রকম সমন্তা আমি আনিনি এবং কোন সমন্তার সমাধানও করতে চাইনি। আমি জানি যে, কুমারীর মাতৃত্ব এমন একটা সমন্তা নয়, যার সমাধানে প্রবৃত্ত না হলে আর চলে না। এক পুরুষের লালসা-বহ্হিতে এক নারী এক সময় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এবং তারই ফলে মাতৃত্বের দায়িত্ব কাধে নিয়ে তাকে সারা জীবন ধরে যে হুংখ কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল, আমি শুধু তাই-ই দেখাবার চেষ্টা করেছি। সার্বজননীন নয় বলেই ও-বিষয়টি যে নাটকে স্থান পেতে পারে না, একথা আমার মনে হয় না। কুমারী-জননী সম্বন্ধে এদেশের লোকের যে মনোভাব, তাকেও যে আমি আঘাত করিনি, তা নাটকথানি যারা পড়বেন, তারাই বুঝতে পারবেন। নাটকের দোষ-ক্রাট সম্বন্ধে সমালোচকর। যা বলেছেন, তার কোন কোন কথা সত্য বলে স্বীকার

করতে আমি বাধ্য ; কিন্তু তাঁদের প্রধান অভিযোগটি আমার আজও অমূলক বলেই মনে হচ্ছে।

নাটকগানি আমি Experiment হিসেবেই গঠন করেছি। এর মাঝে তাই প্রচুর বায়োস্কোপ-সুলভ ঘটনার সমানেশ করেছি। ওসব বাদ দিয়েও নাটকথানি অবগ্রুই লেগা যেত। কিন্তু আমি তা লিখিনি এই কারণে যে, আমি নাট্যশালাব জন্ম নাটক লিখি। এবং নাট্যশালার খবর যাঁরা রাখেন, তাঁরা জানেন যে, নাটক নিমে Experiment করবার সময় আজ এসেছে। টকির উপদ্রবে ও-দেশের লেখকদেরও তাই করতে হচ্ছে, আমাদেরও হবে। আমার এ চেষ্টা যদি ব্যর্থ হয়, তাহলেও নতুন লেখকরা নতুনতর প্রণালী অবলম্বন করবেন এবং তাঁদের মাঝে যিনি শক্তিমান হবেন, তিনি অবশ্রুই পথের সন্ধান দিতে পারবেন।

এই Experiment করবার সুযোগ আমি প্রেভাম না, যদি নাট্য-নিকেতনের প্রডিউসার এই নাটকথানি অভিনয়ার্থ গ্রহণ না করতেন অথবা এর অভিনয় সম্ভবপর করে তোলবার জন্ম অকাতরে অর্থবায় করে নতুন ধরণের মঞ্চ গড়ে না তুলতেন। নাট্যজগতে তিনি হুঃসাহসী প্রডিউসার বলে পরিচিত। আমার বিশ্বাস তাঁর এই সাহসের পুরস্কার তিনি একদিন পাবেন।

নাচঘর-সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় আমার আংগেকার তিন থানি নাউকের জন্ম যেমন গান রচনা কবে দিয়েছিলেন, তেমনি "জননী" নাউকের জন্মও সব কটি গান রচনা করে দিয়েছেন। নাটকের গান নাটককে উন্নত করে, রসকে জমিয়ে তুলতে প্রচুর সাহায্য করে। তাই নাটক যথনই জমে উঠতে দেখি, তথনই বন্ধুর দানের কথা শ্বরণ না করে থাকতে পারি না।

গীতশিল্পী কুমার শচীক্র দেব বর্ম্মণ দিয়েছেন গানের স্থর। তিনিও স্থলত শিল্পী নন্। স্থর দেবার সময় নাটকের রসের দিকটা তাঁর দৃষ্টির বাইরে থাকেন না। তাই তাঁর দেওয়া স্থরও নাটকের সম্পদ বৃদ্ধি করে। এটিও আমার ভোলবার কথা নয়।

প্রচ্ছদের ছবিটি স্নেহভাজন শিল্পী শ্রীঅথিল নিয়োগী এঁকে দিয়েছেন। বলাবাহল্য যে, নাটক-বর্ণিত বিষয়টিকে তিনি ওই ছবি দিয়ে সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন।

নাট্য-নিকেতনের অধ্যক্ষ ও শিক্ষক বাণীবিনাদ নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী যে-শ্রম করে নাটকথানিকে অভিনয়ের দিক দিয়ে নিথুঁত করবার চেষ্টা করেছেন, তা আমি স্বচক্ষে দেখিছি। তাঁর ওই আগ্রহ, ওই অকাতর শ্রম ব্যতীত এ নাটক যে অভিনয়ের দিক দিয়ে সাফল্য লাভ করতে পারত না, তা আর কেউ না বুঝলেও, আমি বুঝি।

নাট্য-নিকেতনের শিল্পীরাও বরাবরই আমার নাটকের সাফল্য কামনায় আন্তরিকতা প্রকাশ করেন, এবারও তার অভাব দেখিনি।

ক্কতজ্ঞতা প্রকাশ করবার সুযোগ সব সময়ে পাওয়া যায় না। তাই এই সুযোগটুকু অবহেলা না করে আদিতেই আমি সকলকে সম্রদ্ধ অভিবাদন ও আন্তরিক কুতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর্মি। ইতি

> বিনীত **শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত**

### नार्रे जित्का जन्म जन्म विश्व विनयं,

৬ই জ্রাবণ, ১৩৪০

প্রযোজক—শ্রীপ্রবোধচক্র গুহ

অধ্যক্ষ ও শিক্ষক—শ্রীনির্মালেন্দু লাহিড়ী

স্মারক—শ্রীপাঁচকড়ি সান্যাল।

[ প্রথম রজনীর অভিনেতৃগণ ]

মায়। ... শ্রীমতী চারুশীলা

নিখিল ... শ্রীনির্মালেন্দু লাহিড়ী

পরিচারিকা ... শ্রীমতী তুলসী

বাংলোর বয় ... শ্রীবিমল চট্টোপাধ্যায়

লোকরঞ্জন ... শ্রীকালীগুছ

মোহিনীয়েহন ... শ্রীপাচকডি চট্টোপাধ্যায় (এমেচার)

বিলাস ... শ্রীরাধিকানন মুখোপাধ্যায

পশুপতি ... শ্রীসুশীল ঘোষ

ইনুসপেক্টার ... শ্রীশৈলেক্স অধিকারী

কালু ... শ্রীহরিদাস ঘোষ

চণ্ডী ... শ্রীকৃঞ্জ সেন হেবে। ... শ্রীকালী শুপ্ত

স্নাত্তন ... শ্রীকালী গোস্বামী

ে আড্ডার গায়িক। ... শ্রীমতী সত্যবালা

গঙ্গারাম ... শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মিত্র

পালারাণী ... শ্রীমতী নীহার বালা

বিচারক ... শ্রীউৎপলেন্দু সেন স্বকারী উকিল ... শ্রীশৈলেন চৌধুরী

मनीम ... श्रीकामाथा हर्षेशासाय

জুরীগণ—শ্রীবনবিহারী পান, শ্রীক্ষল নাগ, শ্রীশচীন মুখাজি,

শ্রীঅমৃল্য বিশ্বাস, শ্রীব্যোমকেশ চক্রবর্তী।

| বনমালী কর্ম্মকার      | •••   | শ্রীনরেন চক্রবর্ত্তী                   |
|-----------------------|-------|----------------------------------------|
| <b>ভূ</b> ধর ভাত্বড়ী | •••   | শ্ৰীন্দীবন গোস্বামী                    |
| হরেরাম সাহ।           | •••   | শ্রীশস্তুনাথ ঘোষ                       |
| পেশকার                |       | শ্ৰীজ্ঞানেন্দ্ৰনাথ মিত্ৰ               |
| শান্ত্ৰী              |       | শ্ৰীনলিনী ঘোষ                          |
| মেট্রন                | •••   | শ্রীমতী রাধারাণী                       |
| <b>সু</b> বল          | •••   | শ্রীকমলকুমার নাগ ( এমেচার )            |
| জেলার                 | •••   | শ্রীশচীক্রনাথ মুখোপাধ্যায়             |
| অজয় ( বালক )         |       | শ্রীমান বিজয় ঘোষ                      |
| গৃহ-শিক্ষক            | •••   | শীনরেন চক্রবর্ত্তী                     |
| নাস                   | •••   | শীমতী লীলাবতী                          |
| ডাক্তার               |       | শ্রীহরিদাস যোষ                         |
| <b>সিষ্টা</b> র       |       | শ্রীমতী নীরদাস্থন্দরী                  |
| বেয়ারা               | ***   | শীনিরাপদ শীল                           |
| বলাই                  |       | শ্রীমতী রাণী <i>সুন্</i> দরী           |
| হরু                   | •••   | শ্রীমতী ভুলসী                          |
| দামিনী                |       | <u> भ</u> ियं नी तेषा स्मारी           |
| অরুণ                  |       | শ্রীমতী রাণীবালা                       |
| শুভা                  | •••   | শ্রীমতী বুলারাণী                       |
| অজয় ( যুবক )         | •••   | শ্রীভাস্কর পাল                         |
| হারমোশিয়াম বাদ       | ₹     | শ্রীচারুচন্দ্র শীল                     |
| বংশীব।দক              | 4 * * | শ্রীতিনকড়ি দাস                        |
| স <b>ন্ধ</b> তী       | •••   | শ্রীবনবিহারী পান                       |
| বেহালা-বাদক           | •••   | শ্ৰীঅমূল্য বিশ্বাস                     |
| म्भारतांक-भिन्नी      | •••   | শ্রীস্ধীর স্থ্র                        |
| সজ্জাকর               | •••   | শ্রীনপেক্ত নাথ রায় ও শ্রীমন্মধ দাস ধর |

#### জননী

#### প্রথম অঙ্ক

#### প্রথম দৃগ্য

মোয়ার বসিবার ঘর। ঘরের তিনটি দরজা। একটি দরজা দিয়া বাহির হইতে ভিতরে আসিতে হয়, একটি দরজা শয়ন ঘরের সহিত বসিবার ঘরের সংযোগ করিয়াছে। তৃতীয়টি দিয়া প্রান্না ঘরের দিকে যাইতে হয়। ঘরে ছুটিমাত্র জানালা আছে।

সন্ধা। হইয়া আসিয়াছে। মায়া একটি টেবিলের ওপরকার ফুলদানিতে একটি ফুলের তোড়া রাখিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহাই দেখিতেছে। অদুরে নিখিল বসিয়া তাহার ভাব-ভঙ্গি লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছে আর মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছে।

মায়। একটু পিছনে হটিয়া ফুলগুলি দেখিতে লাগিল। তারপর সামনে ঝুঁকিয়া তোড়াটিকে বুকে চাপিয়া ধরিল। মাথা নীচু করিয়া গন্ধ শুঁকিয়া মাথা ভুলিল।

মায়া। কী স্থনর!

নিখিল। স্থলর কি মায়। ? ফুল,—না ফুলেরই মতো তোমার ওই মুখখানি!

মায়া ঘাড় বাঁকাইয়া নিখিলের দিকে চাহিল।

মায়া। নিখিল, দিন দিন তুমি বড় ছুষ্টু হয়ে যাচ্ছ !

[ নিখিল উঠিয়া দাঁড়াইয়া মায়ার কাছে যাইতে যাইতে কহিল। নিখিল। ভার জন্ম দায়ী তুমি।

মায়া। সভিয়!

নিখিল। সন্দেহ আছে ?

[ মায়া ভৰ্জনী তুলিয়া কহিল।

মারা। কিন্তু নিখিল, আমি তে।মার ছেলেবেল।র সব ছ্ষুমির খবর রাখি।

निथिन। कि फिला!

মায়া। তা বৈ কি! তুমি ত মোটে আমার হু বছরের বছ।

নিখিল। ওই ত আনাব আফ্শোষ মায়। বয়েসটা বদি আর হু'চার বছর বাড়িয়ে নিতে পারতুম!

'মায়া। ভাহলে কি করতে ?

নিখিল। আমি চোখ বাঙিয়ে আদেশ কর্তুম, আর—

মায়। আব ?

নিখিল। ভয়ে ভয়ে তুমি তাই পালন করতে।

[ ছজনাই হাসিয়া উঠিল।

মায়া। আছো নিথিল, তুমি যদি কোন বেছুঈন দলের সদার হতে, তাহলে বেশ খুদী থাকতে পারতে, না ?

নিখিল। কেন বলত १

মায়া। তোমার আশে-আশে চারিদিকে ক্রীতদাসীর মতো মেয়েরা সব ঘোরা-ফেরা করত, আর তুমি যথেচ্ছ তাদের শাসন করে তোমার প্রাক্ষমের পরিচয় দিয়ে পরিকৃপ্ত হতে १ নিখিল। স্বভাবতই যারা ভীক্ষ, তাদের উপর বিক্রম প্রকাশ করে
নিশ্চিতই আমি খুসী হতে পারত্বম না। কিন্তু সে কথা থাক্। বেছুঈন
না হয়ে বাঙালী হয়ে জন্মেছি বলে কাউকেই কি আমি বশ করতে
পারি না ?

মায়া। পার নাকি! নিখিল। দেখবে ?

> [ নিখিল মায়।র হাত ধরিয়া তাহাকে অর্গানের সন্মুখে স্থাপিত টুলের উপর বসাইল। মায়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

পৌরুষের একটুখানি পরিচয় পেলে ত ং

মোরা হাসিরা ফেলিল। নিখিল ক্ত্রিম গাস্তীর্য্যের সহিত কহিল।
হাসি নর মারা! আমি এপন একখানা গান শুনতে চাই।
মোরা তাহার দিকে চাহিল।

মায়:। নিখিল, বলতে ইচ্ছে হয়, তুমি অমুপম!

[ মায়া অর্গানের পদ্ধায় হাত চাল।ইতে লাগিল

নিখিল। দেখলে ত, বেছুঈন সর্দার না হয়ে, বেত না চালিয়েও তোমার মতো মেয়েকে বশ করা যায়!

মায়ার গান
বাশী বাজে হারা যোবনে!
আজো তার হুর আদে, স্থৃতির দজল খাদে,
মাধবিকা কুরে মনে মনে।
জানিনা কে এদেছিল কত—কত দিন আগে!
বেন ভাল বেদেছিল পোলাপের রাধা বাগে!

কানে কানে ডেকেছিল, প্রাণে ছবি এঁ কেছিল,
গেয়েছিল কোকিলে সনে।
অভীত কয়না কথা, বাঁশী আর বাজেনা গো,
বুক-ভরা ঘুমে ডেকে মিছে বলি—জাগো জাগো!
স্থপন ফেরেনা আর, যত করি হাহাকার
ওগো তাই হাসি প্রাণপণে!

িগান শেষ করিয়া মায়া উঠিয়া দাঁড়াইল। নিথিল মায়ার ছু'খানি হাত ধরিয়া তাহাকে কাছে টানিবার চেষ্টা করিল। মায়া টেবিলের উপর দেহভার রাখিয়া পিছনের দিকে হেলিয়া পডিল]

নিখিল। একটা কথার জবাব দেবে মায়া ?

[ মারা সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া কহিল।

মায়া। এমন কি কথা নিখিল, যা মনে করেই ভূমি অমন গন্তীর হয়ে উঠলে ?

নিখিল। আর কত দিন তুমি তার জন্ত অপেকা করবে?

[ মায়া তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া তাহার দিকে চাহিল বল, আরো কত দিন ?

[ মায়া ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল।

মারা। যত দিন বেঁচে থাকব।

[ নিখিল মায়ার হাত ছাড়িয়া দিল। ধীরে ধীরে ফিরিয়া গিয়া থে আসনে বসিয়া ছিল, তাহাতেই গিয়া বসিল। মায়া তাহার পিছনে গিয়া দাঁড়াইল।]

মায়া। তোমার ঋণ আমি জীবনে শুধ্তে পারব না, নিখিল।

নিখিল। তোমার কাছে বোধ হয় আমি উত্তমর্ণের মতোই ভয়ানক এক ব্যক্তি।

মায়। তুমি যদি না পাকতে, তা হলে আমার আজ কী হুর্দশাই হোতো, কী লাগুনা গঞ্জনাই না আজ আমায় সইতে হোত! তা থেকে আমায় তুমি বাঁচিয়েছ বলে কি এতটুকু ক্বতজ্ঞতাও কখনো প্ৰকাশ করব না গ

নিখিল। আমি কৃতজ্ঞতা চাই না মায়া, ভালবাসা চাই। তা यपि ना पिए शात, তाहत्व किहूहे पिया ना-कृष्डिका उ नग्रहे।

মায়া। তুমিও যদি রাগ করে মুখ ফেরাও, তাহলে আমি কোণায় দাঁড়াই বলত গ

নিখিল। কেন ? তোমার কিসের অভাব ? তোমার বাবা তোমার জন্ম প্রচর অর্থ রেখে গেছেন, প্রণয়ীর জন্ম তোমার হৃদয়ে রয়েছে ভালোবাসার অনম্র উৎস.....

মায়া। থাক, থাক নিখিল, অমন করে ওদব কথা অন্তত তুমি বলো না।

মায়া মলিন মুখে চেয়ারে গিয়া বদিল। কিছুক্রণ কেছ কোন কথা কহিল না। নিখিল মায়ার দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার পর উঠিয়া দাঁডাইল 1

নিখিল। আমি চল্লম মায়া।

মায়া। কোপায় ?

নিখিল। বাডী।

মায়া। কাজ আছে বোধ হয় ?

নিখিল। ভূমি হয়ত মনে কর, এখানে বসে তোমার রূপের ধ্যান করাই আমার জীবনের একমাত্র কাজ; কিন্তু তা নয়.....

6

মায়া। নয় १

निथिन। ना।

মায়'। বাঁচলুম। এতদিন আমি কেবলই ভাবতুম এই আপন-ভোলা লোকটির দৃষ্টি কেমন করে তার নিজের দিকে ফেরান যায়। এতদিনে.....

নিথিল। পরিহাস করবার অধিকার কেবল ভোমারই থাকবে মায়া ?

মায়া। পরিহাস করচি না, সত্যি কথাই বল্চি। আমি যে জ্বানি আমার জন্ত নিজের কি ক্ষতি তুমি করেচ, আমি যে শুনি পাড়া-পড়শীর আত্মীয়-স্বন্ধনের অভাব-অভিযোগ দেখতে দেখতেই তোমার দিন কাটে।

নিখিল। আমি ওকথা শুনতে চাইনে, মায়া। স্বাই আমাকে মহৎ ব'লে, উদার ব'লে, ভূল করে। ওই ভূল করেই আমাকে দ্রে সরিয়ে রেখে দেয়। আমি কারু শ্রদ্ধা চাইনে। আমি চাই সকলে আমার স্বন্ধপের পরিচয় পাক্। শ্রদ্ধা নয় মায়া, স্নেহ, ভালবাসা, মানবতার একটু স্পর্শ আমি পেতে চাই।

[ মাগা উঠিয়া দাঁড়াইল, নিখিলের কাছে আসিয়া তাহার হাত ধরিল।

মায়া। তোমার মন আজ ভালো নেই নিথিল। তুমি বোস। আর একখানা গান শোন।

নিখিল। আর গান শোনবার মত মনের অবস্থা আমার নেই। মায়া। তাছলে চল একটু বেড়িয়ে আসি। যাবে ? নিখিল। না।

মায়া। তাও নয়!

নিখিল। না। আমি তোমার কাছ থেকে দূরে থাকতে চাই।

মামা। বেশ, আমিও ভোমায় কাছে টানব না!

নিখিল। তোমার ধ্যানের ব্যাঘাত ঘটাতে আমিও আর আসবনা।
[ নিখিল ত্ব্যারের দিকে অগ্রসর হইল।

মায়া। শোন, নিখিল।

[ নিখিল ফিরিয়া দাড়াইল।

তোমার দাবী কেন প্রত্যাখ্যান করি, তাই শুনে যাও।

নিখিল। শোনবার দরকার নেই, আমি তা জানি।

[ নিখিল আবার দরজার দিকে মুখ ফিরাইল।

মারা। জান ?

ি নিখিল মুখ ঘুরাইয়া জবাব দিল।

निथिन। जानि।

মায়া। জেনেও তুমি আমার ওপর বাগ করতে পার ?

[ নিখিল আবার ফিরিয়া দাঁড়।ইল।

নিখিল। রাগের কথা নয় মায়া, তাই রাগ আমি করিনি। কিন্তু আনন্দের কথাই কি ?

মায়া। আমি যদি তোমার সম্বন্ধে এমি কথা জাস্তম, তাহলে আনন্দিত হতুম।

নিখিল। তুমি যদি জান্তে যে, দিনের পর দিন সব ভূলে, সবখানি নিষ্ঠা দিয়ে যার তুমি আরাধনা করছ, সে তোমাকে ঘুণা করে দুরে রাখতে চায়, তাহলে তুমি আনন্দিত হতে? হয়ত হতে। তোমার পক্ষে অসম্ভব কিছুই নয়।

মায়া। এইত নিখিল, জান বলে জাঁক কর, অথচ কিছুই জাননা।
[ নিখিল মায়ার কাছে ফিরিয়া আসিল।

নিখিল। তার অর্থ ?

পরিচারিক। চায়ের সরঞ্জাম লইয়া আসিল। কোচের সামনে **টিপ**য়ের উপর রাখিয়া চলিয়া গেল।

মায়া। বোস নিখিল, চায়ে তোমার অরুচি নেই, তা আমি জানি।

ি নিখিল বসিল। মায়া চা তৈরি করিয়া দিয়া বলিল। জান নিখিল, রোজ সন্ধ্যায় হুজনে-জমে-ওঠা এই মজলিশটি আমার জীবনের পক্ষে কত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে।

[ নিখিল পেয়ালাটি রাখিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল।

নিখিল। কিন্তু বিনা বাধায় জীবনের এই নিত্য-প্রয়োজনীয় অমু-ষ্ঠানটি অটুট রাখবার ব্যবস্থা তুমি কি ইচ্ছে করনেই করতে পারনা ?

ম'য়া। যদি পারতুম, তাহলে তাই-ই ত করতুম।

নিথিল। তোমায় ছুর্বল পেয়ে, অসহায় পেয়ে, মাতৃত্বের দায়িত্ব তোমার ঘাডে চাপিয়ে এক দ্বণ্য পশু...

মায়া। নিখিল! তুমি ভূলে যাচ্ছ নিখিল, সে আমার সন্তানের জনক, মুণার পাত্র নয়।

িনিখিল তাহার দিকে চাহিয়া হাতের পেয়ালা রাখিয়া দিল।
নিখিল। তোমার সেই পূজার দেবতা তোমার আজ এমি অবস্থা
করে গেছে যে, সমাজ থেকে, আত্মীয় স্বজন থেকে দূরে এসে গোপনে
ভোমাকে বাস করতে হচ্ছে।

মায়া। আর তারই স্থযোগ নিয়ে তুমি...

[ নিখিল উঠিয়া দাড়াইয়া কহিল।

নিখিল। বল, তারই স্থযোগ নিয়ে আমি...

মায়া। তুমিও সেই জবরদন্তি করতে চাইছ, যা সে করে গেছে। নিখিল। মায়া! মায়া! [ ছুইহাতে মাথা চাপিয়া ধরিয়া নিখিল আবার বসিয়া পড়িল।
মায়া কিছুকাল তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে হাত
বাড়াইয়া নিখিলের হাত ধরিল ]

মায়া। আমাকে ক্ষমা কর নিখিল। ও আমার অস্তরের কথা নয়।
[নিখিল টেবিলের উপর মাথা রাখিল।

[ মায়া আর একখানা হাত দিয়া নিখিলের মাথা তুলিবার চেষ্টা করিল।
নিখিল, আমি জ্ঞানি, কোন রকম হীনতা কখনো তোমায় স্পর্শ করতে পারে না।

[ নিখিল মাথা তুলিল, খীরে ধীরে মান্তার ছুইথানি হাত চাপিয়া ধরিল। বল, নিখিল, বল তুমি আমাকে ক্ষমা করেছ।

[ मादा छेठिया मांडाहेदा कहिन।

আমি আমার সব কথা প্রত্যাহার করছি। আমি বুঝেছি, নিজের সঙ্গে নিত্য এই সংগ্রাম সম্পূর্ণ নিজল, একেবারেই অর্থ বিহীন!

[ নিখিল উঠিয়া মায়ার দিকে ফিরিয়া দাড়াইল।

নিখিল। তাই যদি বুঝে থাক, তাছলে বল, বল, কেন তুমি আমাকে দূরে ঠেলে ফেলতে চাও ? কেন তুমি পারনা আমার প্রার্থনা পূর্ণ করতে ?

মায়া। (উঠিয়া) অমন করে ও প্রশ্ন করো না, নিখিল। স্থামি আজও নিজেকে প্রস্তুত করতে পারিনি...আজও...তুমি আমায় ক্ষমা কর নিখিল, আজই জবাব চেয়োনা, তুমি তা চেয়োনা।

বিলিতে বলিতে মায়া পর্দা দেওয়া ঘরে ছুটিয়া গেল। নিথিল কিছুকাল নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর ছুটিয়া পদ্ধার কাছে গিয়া ডাকিল। निथिन। यात्रा! यात्रा।

[ নিখিল পর্দ্ধা তুলিয়া ধরিন। দেখা গেল মায়া শিশুকে বুকে
ুচাপিয়া ধরিয়া কাদিতেছে ]

মায়া, আমাকে শুধু একটি কথা বল তুমি...বল...

[ মায়া শিশুকে শোর।ইয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া পর্দার কাছে আসিয়া দাঁডাইল। তাহার চোথ দিরা জল ঝরিতেছে। তুজনার কেহ কোন কথা কহিলনা। কিয়ৎকাল আবিষ্টের মতো দাঁড়াইয়া থাকিয়া মায়া কহিল]

মায়া। কাল, কাল নিখিল!

্মারা ফিরিয়া দাঁড়াইল। নিখিল পর্দাটা ছাড়িয়া দিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া একটা চেয়ার ধরিয়া দাঁডাইল।

#### দ্বিতীয় দৃখ্য

[ শহরতলীর একটি বাংলো। ছুই জনে বসিয়া মন্থপান করিতেছে। একটি মোটা বেঁটে, আর একটি ঢ্যাঙ্গা, ছিপছিপে। মোটা লোকটির নাম লোকরঞ্জন রায়। তিনি জমিদার। দ্বিতীয়টি মোহিনী মোহন, জমিদার বাবুর মোসাহেব।]

লোকরঞ্জন। জান মদন...

মোহিনী। মদন নয়, মোহন। নাম মোহিনী মোহন, বন্ধদের কাছে শুধুই মোহন। আপনিও যথন বন্ধু, তথন...

লোকরঞ্জন। মোহন! কেমন ? আচ্ছা। জান মোহন, স্রেফ শিকারের জন্ম এত টাকা দিয়ে এই বাংলোটি কিনলুম।

মোহিনী। রাজা-রাজড়ারই যোগ্য কাজ। কিন্তু মহারাজ এই কি শিকারের যায়গা ?

লোকরঞ্জন। ওছে মদন...

त्याहिनी। गुनन नव, त्याहन।...

লোকরঞ্জন। আচ্ছা, আচ্ছা, মোহন। কিন্তু জান মোহন, শিকার বলতে আমি পাখী শিকার বুঝি না।

মোহিনী। পাখী শিকার কি শিকার নয় মহারাজ ?

লোকরঞ্জন। দূর-র, পাথী শিকার আবার একটা শিকার। শিকার হচ্ছে মাছ।...রুই, কাংলা, মুগেল। যারা শিকারী নয়, তারা বুঝতেও পারেনা যে, মাছ চলে গভীর জলে। কিন্তু পাকা শিকারীর কাছে...হ হঁ ...হো...হো...হে:...হে:...হে:...

[লোকরঞ্জন ছুলিয়া ছুলিয়া ফুলিয়া ছাসিতে লাগিল ]

মোহিনী। ও...ও...ও...বুঝেছি, বুঝেছি মহারাজ। পাকা শিকারীরা সজাগ থাকে বলেই বাজারে মাছ পাওয়া যায়।

লোকরঞ্জন। জান, মদন!

মোহিনী। আবার মদন! এই শোন...শোন...

িলোকরঞ্জন সামনে ঝু কিয়া পড়িল, মোহিনী তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া চীৎকার করিয়া কহিল।

মোহন! মোহন! মোহন!

[লোকরঞ্জন মাথা তুলিয়া তাহার দিকে চাহিল, কহিল ]

লোকরঞ্জন। কি বাবা! নাম শোনাচ্ছ? শোনাও। একদিন ত যেতেই হবে, সজ্ঞানে নামটা শুনে রাখি...শালা যমদৃত আর ছু তৈও পাবেনা।

মোহিনী। কিন্তু মহারাজ...

লোকরঞ্জন। বল, মদন... মোহিনী। নাঃ, এ শালা তাড়ালে।

[ মোহিনী উঠিয়া দাঁড়াইল।

লোকরঞ্জন। এই ! কোথা যাস্ ? বোস ... এই শালা মদনা, বোস।
[মোহিনী খানিকটা দূর অগ্রসর হইল। লোকরঞ্জন উঠিয়া দাঁড়াইল। ]

আমার কথা অমান্ত! জানিস! পরগণা মজিলপুরের মহারাজ-আমি!

[মোহিনী ফিরিয়া দাঁড়াইল। টলিতে টলিতে কাছে আসিল।

মোহিনী। আর ভূলবে না, বল! ভূলে মোহনকে আর মদন বলে ডাকবেনা, তাই বল.....নইলে তোমার কাছেও যাবনা, তোমার মদও থাবনা। বল!

[লোকরঞ্জন তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে বসাইল।

লোকরঞ্জন। বোস্ বাবা, বোস্। কিন্তু মোছন, তোর মত ব্যকাঠকে দাঁড়কাক না বলে যে, মদন বলি, সে-ই তোর দাত পুরুষের ভাগ্যি।

মোহিনী। এই হোলো একটা কথার মত কথা। সাত পুরুষের পুণ্যির জোরই যদি না থাকবে, তাহলে বংশোজ্জল করতে আমার মতো এই সোনার পিদিমটির আবির্ভাব হবে কেন ? কিন্তু মহারাজ... এই পিদিমের তেল ফুরিয়ে গেছে...এঁ...এঁ...এঁ...এঁ...কেশা নিরু, নিরু... উঁ...উঁ...

[ কাঁদিতে লাগিল। লোকরঞ্জন তাহার মাসে মদ ঢালিয়া দিল ]

লোকরঞ্জন। এই নে না রে, শালা...

মোহিনী। দাও, দাদা, দাও...আর একটু দাও...আর একটু...

[ মোহিনী মাস মুখে তুলিল।

लाकतञ्जन। जानिम, यनन...

[মোহিনী রাগিয়া গ্লাসটা টেবিলের উপর রাখিয়া কহিল।

মোহিনী। ভুলে কি একটিবারও মোহন বলতে পারনা ?

লোকরঞ্জন। জানিস মোহন, মেয়ে মান্ত্র ছাড়া মদ, যেন কুন-না-দেওয়া পান্তা। কিছুই স্বোয়াদ থাকেনা।

[মোহিনী উৎফুল্ল হইয়া মদের প্লাসটা ভূলিয়া লইল।

মোহিনী। এই রকম ভালো ভালো কথা বল দাদা, এই রকম ভালো ভালো কথা...

[ এক চুমুক পান করিয়া মাসটা রাখিয়া দিল।

কিন্তু জান দাদা, পাকা শিকারীরা রুই, কাংলা, মুগেল জলের তল থেকেই জালে ফেলে...

লোকরঞ্জন। আমিও পাকা শিকারী, মদন।

মোহিনী। মদন নয়, মোহন।

লোকরঞ্জন। জাল আমিও ফেলব, মদন।

(याहिनी। यहन नय, यहन नय, त्याहन, त्याहन।

লোকরঞ্জন। আচ্ছা, আচ্ছা, মোহন। জাল আমিও ফেলব মোহন...এইখেনে বসেই।

মোহিনী। এই ড্যাকায় মহারাজ ?

লোকরঞ্জন। হাঁা, হাঁা, এই ড্যাঙ্গায়। প্রগণা মজিলপুরের মহারাজ আমি। এই বয় ! বয় ! [বর ছুটিয়া আসিল] ভূমি বয় ?

বয়। জী, হজুর।

লোকরঞ্জন। বাবা বয়, গোটা ছই পরী জুটিয়ে দিতে পার ? বয়। হুজুরকা মতলব নেহি মালুম হোতা হায়। লোকরঞ্জন। নেহি হোতা হায় ? আচ্ছা দেখো...

[লোকরঞ্জন উঠিয়া দাঁড়াইয়া কোঁচা খুলিয়া অবগুঠনের আকারে মাধায় দিল ]

এইসে ? ওরং ! হার ?

বয়। জী হজুর।

লোকরঞ্জন। জল্দীলে আও, জল্দী!

[ বয় চলিয়া গেল।

জান, মদন !

মোহিনী। মদন নয়, মোহন, মোহন।

লোকরঞ্জন। জান মোহন, একেই বলে মানস-স্পষ্ট। শাস্তর পড়েছ কথনো? মানস-স্পষ্ট হচ্ছে, যা মনে করলুম, অন্নি তাই-ই হোলো। শাস্ত্র বলে প্রজাপতি যা ইচ্ছে করতেন, তাই স্পষ্ট করতে পারতেন। আমিও চাইলুম মেয়ে মানুষ, হোলোও তাই!

মোহিনী। প্রজাপতি নিজেই কি ছিলেন, জানত ? তিনি নিজেই ছিলেন শেঁ। সাগ হল, ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়াবেন ;— অমনি হয়ে গেলেন প্রজাপতি। মানস-স্ষ্টি।

লোকরপ্পন। দূর্-র্-র্ মাতাল! সে পতঙ্গ-প্রজাপতি নয়; ব্রহ্মা, ব্রহ্মা! সেই লালচে, ভূঁড়িওয়ালা, চার-মুখো, সব-থেকো দেবতা... ভাঁরই নাম প্রজাপতি...বুঝলে মদন...

মোহিনী। ...মোহন।

লোকরঞ্জন। আচ্ছা, আচ্ছা, মোহন, মোহন। বাবা মোহন, কার যেন গলার মিঠে আওয়াজ পেলুম। এগিয়ে অভ্যর্থনা করে নিয়ে এসত।

্রোহিনী উঠিয়া ছ্যারের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। শালা পাঁড মাতাল।

[মে:হিনী ফিরিয়া দাড়াইল।

মোহিনী। মাতাল!

লোকরঞ্জন। থালি হাতে যাচ্ছ অভ্যর্থন। করতে...পূর্ণপাত্র নিয়ে যাও, বরণ করে নিয়ে এস...

িলোকরঞ্জন মোহিনীর হাতে মশ্যপাত্র দিল। মোহিনী তাহাই লইয়া হ্যার পর্যান্ত অগ্রসর হইয়া থমকিয়া দাঁডাইল। ফিরিয়া টেবিলের ওপর পাত্রটি রাখিয়া কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল ]

লোকরঞ্জন। কি মদন १

মোহিনী। চুপ্, ম্যানেজার এসেছে।

লোকরঞ্জন। কে এসেছে ?

মোহিনী। ম্যানেজার, নতুন ম্যানেজার।

লোকরঞ্জন। তা, খবর না দিয়ে কেন এল ?

মোহিনী। সে কৈফিয়ৎ আপনিই চাইবেন, মহারাজ।

্মোহিনী জানালার কাছে গিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। বিলাস প্রবেশ করিল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। তারপরু মাে্হিনীর কাছে গিয়া কহিল]

विनाम। এই উলুক।

[ মেহিনী কাঁপিয়া উঠিল।

লোকরঞ্জন। ওর নাম মদন নয়, মোহন।

[বিলাস লোকরঞ্জনকে একবার দেখিয়া লইল মাত্র। তাহার পর মোহিনীকে কছিল ]

विनाम। এ मन श्रष्ट् कि ?

মোহিনী। উনি বল্লেন...

विनाम। আत বেরারা খানসামাদের সঙ্গে ইয়াকি!

মোহিনী। উনিই ডাকলেন...

বিলাস। আমি তোকে বলিনি ওঁর কাছে কখনো না আসতে।

মোহিনী। আর আসবনা।

विनाम। याः।

[মোহিনীর ঘাড় ধরিয়া ধাকা দিল। সে টলিতে টলিতে চলিয়া গেল। বিলাস লোকরঞ্জনের সামনে গিয়া দাঁড়াইল ]

বিলাস। আপনার জমিদারী থাকবেনা।

লোকরঞ্জন। থাকবে না ?

विलाम। ना।

লোকরঞ্জন। তাহলে মদনকে ডাক। জমিদারী যথন থাকবেই না, তখন মিছে কেন আর ভেবে মরি...দিন রাত মদ থেয়েই আমোদ করি। বিলাস। শুকুন আমার কথাটা...

লোকরঞ্জন। না, না। জমিদারী যথন থাকবেই না, তখন বিষয় সুস্পন্তির কথাতে আমি নেই।

বিলাস। আমাকে তাহলে রেখেছেন কেন?

লোকরঞ্জন। ত্রুতে আর এমন একটা অস্তায় কাজ কি করেছি ? তোমাকে ম্যানেজার করে বিষয়-সম্পত্তির সকল কাজ ত তোমার হাতেই ছেড়ে দিয়েছি। কথা ছিল, তুমি শুধু আমাকে মদ দেবে, আর নমেরেমান্থ্য যোগাবে। তা না করে তুমি আমাকে উপদেশ দিলে,
তুমি আমার মদনকে তাড়ালে! এ,ছঃখ আমার আর যাবেনা।

কাদিতে লাগিল

বিলাস। মোহন গেছে, তাতে হয়েছে কি রাজাবাহাত্র। আমিইত রয়েছি।

লোকরঞ্জন। তুমি ? তুমি ত আমার কোন কথা শুনবে না।
বিলাস। কেন শুনব না রাজাবাহাত্বর ? আমি যে আপনার
চাকর। আর জানেন আপনার জন্ম আমি কি করেছি ? শুমুন...

[কানে কানে কথা কহিল

লোকরঞ্জন। সত্যি?

বিলাস। এখুনি দেখতে পাবেন। কিন্তু...

লোকরঞ্জন। আর কিন্তু নয়। শুভশু শীব্রং। হুর্গা শ্রীহরি স্মরণ করে পা বাড়াও ভুমি। ভাবচ কি ? টাকা ? সঙ্গে কিছু আছে বৈকি।

্রিক তাড়। নোট বাহির করিয়া দিল। বিলাস সেগুলি নাড়া-চাড়া করিতে লাগিল]

লোকরঞ্জন। ভাবচ কি ?

বিলাস। ভাবচি, টাকার লোভ দেখিয়ে ত তাকে জয় করা যাবেনা। তবুও...আচ্ছা, থাক টাকাগুলো আমার কাছে। আমি চন্নুম। লোকরঞ্জন। শিগ্গীর এসে! কিন্তু।

বিলাস। তা আর বলতে।

[বিলাস চলিয়া গেল। সে চলিয়া গেলে লোকরঞ্জন ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। দরজার কাছে গিয়া বাছিরের দিকে চাহিয়া দেখিল। লোকরঞ্জন। মদন ! দ্র্ ! মোহন, মোহন ! আয় বাবা, আয়। [মোহিনী প্রবেশ করিল।

দেখ্লিত এবার আর ভুল ছয়নি। কেমন বলে ফেল্লুম, আয় বাবা মোহন, আয়!

त्माहिनी। ना, जामि याव नां।

लाकत्रञ्जन। यावना वाह्यहै कि इय ?

মোহিনী। ও আমার অপমান করলে...

লোকরঞ্জন। আমারও ত অপমান করলে, মদন।

মোহিনী। আবার মদন!

লোকরঞ্জন। মোহন, মোহন। এই ছাথ্ মোহন, ও শালাকে আমি গ্রাহ্য করি? আমি প্রগণা মজিলপুরের রাজা...ও আমার চাকর। তুই আয় বাবা, বোস্।

[ মোহিনীকে ধরিয়া চেয়ারে বসাইল।

মোহিনী। ওর মেজাজ দেখেই আমার নেশা ছুটে গেছে। লোকরঞ্জন। আর একটু খা, বাবা। মোহিনী। নাঃ! আজ আর আমি খাবনা।

#### তৃতীয় দৃগ্য

মোরার বসিবার ঘরে নিথিল বসিয়া আছে। পর্দ্ধা ঠেলিয়া মায়া প্রবেশ করিল। নিথিলকে দেখিয়া বিশ্বিত হইয়া কহিল।] মারা। একি! নিথিল, তুমি এখনো বসে আছ় ? নিথিল। তোমারই জন্ত। মায়া। আমি শুধু নিজেকে প্রস্তুত করবার সময় চেয়েছি। তুমি স্থামাকে তাই দাও। তারপর.....তারপর, হয়ত স্থামার সর্বস্থই তুমি পাবে।

নিখিল। তোমার সে-দান আমি চাই না।

মায়া। তার অর্থ ?

নিখিল। সাননে যা তুমি দিতে পারবে না, তা গ্রহণ করবার মতে। ভিক্ষক আমি নই।

মায়া। তুমি কেমন করে জানলে যে, আমার এই আত্মদানের কল্পনা আমাকে আনন্দ দেয় না, ব্যথাই দেয় ?

নিখিল। আমি অন্ধ নই, মায়।। আমি তোমার চোখের কোণে জল জমে উঠতে দেখেছি।

गाया। त्न किছूई नय निथिल, नामा छ लोक्ता।

নিখিল। আমাকে ভোলাবার চেষ্টা করো না, মায়া। আমি বুঝতে পারছি, আমার প্রার্থনা পূর্ণ করতে তোমার অন্তরে আঘাত লাগছে।

মায়া। কেন, তাও কি অনুমান করেছ ?

निथिन। ना।

মারা। তোমাকে আমি সইতে পারি না বলেই কি ?

নিখিল। তা মনে হলে তোমার মুখ থেকে সেই কথাটি শোনবার জন্ম আমি এখানে এতক্ষণ অপেক্ষা কর্তুম না।

মায়া। তাহলে বুঝেছ, কারণ তুমি নও, তোমার দাবীও নয় ? বল, এটা তুমি সত্য বলে বিশ্বাস কর।

নিখিল। তোমার কোন কথাই আমি অবিশ্বাস করি না।

মায়া। তাহলে শোন, নিথিল, কিসের বেদনা থেকে থেকে আমাকে আঘাত দেয়...

[ নিখিল মায়ার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করবার আগে এই কথাটি আমি কিছুতেই ভুলতে পারচিনে যে, আজ যদি নিজের সুথের আশায় আমি তাই করি, তাহলে...

[ মায়ার কণ্ঠ কাঁপিয়া উঠিল।

निथिन। वन, वन भागा, जाहरन-?

মায়া। তাছলে আমার খোকার নাম-গোত্র-পরিচয় সবই যে লোপ পেয়ে যায়, নিখিল! আমি তাই...

নিখিল। তুমি তাই তারই জন্ম অপেকা করতে চাও?

্মায়া কোন কথা কহিল না। টেবিলের উপর ছুই ছাতের ভর রাখিয়া নত মন্তকে দাঁডাইয়া রহিল।

নিখিল। একাস্ক স্বার্থপরের মতো আমি শুধু নিজের স্থার কথাই তেবেছি। তোমার সম্ভানের কথা তো একবারও আমার মনে হয়নি। ভূমি সত্য বলেছ, মায়া। ভিন্ন কোন প্রুষকে ভূমি আত্মদান করতে পার না। আমরণ তোমাকে তারই জন্ম অপেক্ষা করতে হবে।

[ মায়া ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া তাহার দিকে চাহিল

মায়া। তোমার বন্ধুত্ব ? তোমার ক্ষেত্?

বিংহির হইতে কে থেন ছ্য়ারে আঘাত করিল। নিখিল ও মায়া সেইদিকে চাছিল। আবার আঘাত হইল। নিখিল। আসুন ভিতরে।

[ হ্যার থুলিয়া যে আসিল তাহাকে দেখিয়া মায়া ব্যাকুল কণ্ঠে কহিল ] মায়া। কে!

[ যে আসিয়াছিল, সে আর কেহ নহে—বিলাস

বিলাস। আমি এসেছি, মায়া।

[ নিখিল একবার বিলাসের দিকে চাহিল আর একবার মায়ার দিকে। তারপর পদ্ধা দেওয়া ঘরে চলিয়া গেল বিলাদ। আমি কি আমার দব অধিকার হারিয়েছি, মায়া ?

[ মায়া কোন কথা কছিল না।

বিলাস। আমার কোন অপরাধ নেই। জানইত মায়ের আদেশ আমি লজ্মন করতে পারিনি। আমি শেষ অবধি চেষ্টা করেছিলুম।

মায়া। শেষটায় তাহলে মায়ের আদেশ লজ্ঞ্মন করতেই হোলো ? বিলাস। তোমার জন্ম না করতে পারি, এমন কাজ নেই মায়া। আমি আমার আত্মীয়-স্বজনের সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করেছি—শুধু তোমার জন্ম, তোমারই জন্ম মায়া।

মায়া। তোমার এই অনুগ্রহের ঋণ আমি স্বীকার করছি।

বিলাস। না মায়া, ও স্থুরে কথা কইলে আজ চলবে না। আমি স্বীকার করছি তোমার প্রতি আমি অবিচার করেছি। বাধ্য হয়ে আমাকে যা করতে হয়েছে, তার জন্ম আমি হুঃখিত, অনুতপ্ত। তোমার মার্জ্জনা পাব জেনেই আমি এসেছি। আমাকে তুমি কিরিয়ে দিয়োনা!

বিলাস। আমি জানি, তুমি আমায় কত ভালবাস। তা জানি বলেই ত এতথানি অপরাধের বোঝা নিয়েও আজ তোমার কাছে আসতে সাহস পেয়েছি।

[ বিলাস মায়ার কাছে গিয়া তাছাকে ধরিয়া আনিয়া সোফায় বসাইল।

বিলাস। ছঃখ আমিও পেয়েছি। দিবারাত্র শুধু এই কথাই মনে হয়েছে যে, সরল বিশ্বাস নিয়ে যে তার সর্বস্থ আমাকে দিল, কুতন্মতাই হোল তার প্রাপ্য।

মায়া। ও-কথা থাক বিলাস।

বিলাস। না বলে হৃদয়ের ভার হাল্কা হয় না। দিনে দিনে তাযে প্র্বহ হয়ে উঠছে !

মায়া। তেনন কোন অস্থ্রিধায় আমাকে পড়তে হয়নি—কেবল...

বিলাস। হঠাৎ পাঞ্চাবে চলে গেলুম চাকরী নিয়ে। তোমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাবার অবসরটুকুও পেলুম না। ওথানে গিয়ে চিঠি লিথলুম। সে চিঠি ফেরৎ গেল। তুমিই বা এমন করে আত্মগোপন করে রয়েছ কেন ?

পর্দ্ধা দেওয়া ঘরের ভিতর একটি শিশু কাঁদিয়া উঠিল। বিলাস। ওকি! কে কাঁদে মায়া ?

[ মায়া মাথা নীচু করিয়া কহিল।

মায়া। ও আসবে জেনেইত আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে আমায় চলে আসতে হোলো।

বিলাস। ছেলে না মেয়ে ? কতবড়টি হরেছে ? দেখতে কেমন ? মায়া। ঠিক তোমারই মত, বিলাস।

[ বিলাস ভ্রতিক করিয়া মুথ ফিরাইল।

বিলাস। মাতৃত্বের গরবে তোমার মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে মায়া। কিন্তু আমি ভাবচি কর্ত্তব্যকে আর ত ফাঁকি দেওয়া চলে না। মায়া। বুঝতে পারচি না।

বিলাস। আমাদের মিলন যাতে আইনত সিদ্ধ হয়, তার একটা ব্যবস্থা না করলে আর ত চলে না। ভাবচি পুরুত ডেকেই কাজটা সেরে ফেলব, না রেজিষ্ট্রারের শরণাপন্ন হব। তুমি কি বল ?

মায়া। সে-কথা পরে হবে। এখন চল, খোকাকে দেখবে না ? বিলাস। দেখব না ?

[ ছুইজনে দরজার কাছে গেল। মায়া পদা সরাইল। দেখা গেল নিখিল দরজার দিকে পিছন করিয়া দাঁড়াইয়া গোকাকে আদর করিতেছে। বিলাস পদাটা টানিয়া দিয়া সরিয়া আসিল। ]

विवाम। ७ (क।

মায়া। ও নিখিল। আমার ছেলে-বেলাকার বন্ধা। ওরই দয়ায় ত বেঁচে আছি। থোকাকে ও কত ভালবাসে।

বিলাস। ভধু থোকাকেই! তার মাকে নয়ত?

ি মায়ার মুখ ভারি হইয়া উঠিল। বিলাস হাসিয়া কহিল সব অধিকার যখন সহজেই দিয়েছ, তখন একটুখানি পরিহাস করবার অধিকারই বা কেন পাবনা গ

মায়া! আচ্চা, আমি যদি বলি নিখিল আমাকেও ভালবাদে? তাহলে ?

বিলাস। তাছলে, তুমি ভাবচ, হিংসেয় আমি ফেটে পড়ব ? আমি কি আমার মায়াকে জানিনা ?

মায়া। জেনে বুঝেও যে তোমরা ভুল কর।

বিলাস। তোমার প্রতি অবিচার আমি অনেক করেচি, কিন্তু তোমার সম্বন্ধে ভল কখনো করিনি।

মায়া। তাহলে চল, তোমার ছেলেকে দেখবে १

('তোমার ছেলে' কথাটা শুনিয়াই বিলাস চমকাইয়া উঠিল. পরক্ষণেই সূহজ ভাবেই কহিল ]

বিলাস। দেখৰ এখন। সারা-রাতই ত পড়ে রয়েছে। এখন চল, একটু বেড়িয়ে আসি। আমার এক ধনী বন্ধু আমাদের অপেকা করছেন। কথা দিয়ে এসেছি তোমাকে আজই সঙ্গে করে নিয়ে যাব। বাইরে মোটার রয়েচে, যাব আর আসব।

মায়া। কিন্তু আমি কি করে যাব ? ঝি ছুটি নিয়ে গেছে। আজ রাতে ফিরবেন!! খোকা এক। থাকবে কি করে ?

বিল!স। একা থাকবে কেন?

মায়। তাকে আমি নিয়ে যেতে পারবনা।

বিলাস। না, না, তাই-ই বা যাবে কেন ? তেনারে অভিভাবক রয়েছে, গোকাকে সে ভালবাসে—আমরা যতক্ষণ না ফিরে আসচি, ততক্ষণ খোকাকে সে দেখবে না ?

মায়া। কিন্তু তাই-ই বা ওকে বলি কি করে?

বিলাস। তোমার জন্ম কত কিছু করেছে, আর এইটুকু করবে না ? অবশ্যই করবে। তুমি ওকে বলে এস। আমি ততক্ষণ মোটারে যে বাবুটি বসে আছেন, তাঁকে গোটা কতক কথা বলে কাজটা সেরে ফেলি। বেশী দেরী করোনা যেন।

[উত্তরের অপেক্ষানা করিয়া বিলাস চলিয়া গেল। মায়া সেই দিকে চাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নিখিল পদ্দা ঠেলিয়া বহির হইয়া আসিল]

নিখিল। তুমি একা রয়েছ ? মায়া। নিখিল। শোন।

িনিখিল কাছে আসিয়া দাঁডাইল।

মায়া। কে জান ?

নিখিল। পরিচয় করিয়ে দাওনি। তবুও বুঝেছি কে!

মায়া। আমার এতদিনকার প্রতীক্ষা সার্থক ছোল, নিখিল।

নিখিল। সর্বাস্তঃকরণে প্রার্থনা করি, তোমরা সুখী ছও।

মায়া। তোমার আশীর্কাদ নিখিল। কিন্তু নিখিল, আজু আমাকে একটি প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।

নিখিল। বল, কি চাও তুমি ?

মায়া। তখন তুমি বলেছিলে আমার বন্ধুত্ব কখনো তুমি উপেক্ষং করবেনা।

নিথিল। এখন ও তাই বলছি।

মায়া। কখনো না ?

निथिन। कथरना ना। किन्छ निनाम चातू रकाषाय ?

মারা। ও আমাকে এখুনি ওর এক বন্ধুর বাডীতে বেডাতে নিয়ে যেতে চায়। যাবে না বলতেও ভরসা পাচ্ছিনে।

নিখিল। না বলাইত উচিত।

মারা। কিন্তু খোকা কি করে একা থাকবে १

নিখিল। যতক্ষণ না তে:মরা ফিরে এস, ততক্ষণ আমিই না হয় তার কাছে থাকব। জানত ওতে আমাব ক্লান্তি নেই। ভূমি কাপডটা বদলে নাও।

মায়া। এইত বেশ আছে।

নিখিল। না, না, তা হয় না। ওভাবে কি কোপাও বাওরা যায় ? মায়া। কিন্তু ও যে বল্লে বেশি দেরী না হয় যেন।

নিখিল। এমন আ'র কি দেরী হবে! তুমি যাও।

মায়া পর্কা দেওয়া যরে চলিয়া গেল। নিখিল একথানি চেয়ার ছই হাতে ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বিলাস প্রবেশ করিল।

বিলাস। মায়া ! এই যে, আপনি ! নমস্কার !

[ নিখিল প্রতি-নমস্কার করিল

বিলাস। মায়ার মুখে আপনার দয়ার কথা শুনসুম। ফিরে এসে আলাপ জমিয়ে তুলব এখন। তার আগেত আপনি ছুটি পাচ্ছেন না। নিখিল। আপনি এসে ওদের বাঁচিয়েছেন।

विनाम। আমার অপরাধ অমার্জনীয়। তবুও, না চাইতেই, মায়। আমাকে ক্ষমা করেছে। আর আমরা যে বেঁচে আছি, তা ওদেরই ওই উদারতার ফলে।

নিখিল। মারার মতে। মেরে সংসারে বিরল।

বিলাস। ঘটনাচক্রে ওর মতো মেহের প্রতিও আমাকে অবিচার করতে হয়েছিল, একথা যথনই মনে হয়, তথনই, নিখিলবার, নিজেকে निष्कृष्टे वाशि क्रमात व्ययोगा नत्न मत्न कति।

নিখিল। যা হয়ে গেছে, তার জন্ম কোভ করে লাভ নেই। আপনাদের ভবিষ্যৎ জীবন স্থুখ্যয় হৌক।

বিলাস। সেবা দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে যদি ওর অন্তরের বেদনা দুর করতে পারি, তাহলে, কেবল তাহলেই নিজেকে ক্ষমা করতে পারব। এই যে মায়া! নিখিলবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় আপনা থেকেই নিবিড় হয়ে উঠেছে, ফিরে এসে তুমি ত। নিবিড়তর করে দিয়ো। আপনিত অপেক্ষাই করছেন। আমি জানি আপনার উপর এ জুলুম করবার অধি-কার মায়ার আছে, আমার নেই। মায়ার সেই অধিকারের থানিকটা जःभ जामि कात करतहे नाची कतनुम करन जनताथ रनरवन ना।

याया। व्यापि निशिन १

নিখিল। এস।

ি যাইতে যাইতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বিলাস কহিল

বিলাস। আধ ঘণ্টার মাঝেই আমরা ফিরে আসচি।

নিখিল। আপনারা ফিরে না আসা অবধি আমি অপেক্ষা করব।

তিহারা চলিয়া গেল। নিখিল জানালার কাছে দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে দেখিতে লাগিল। কণপরে ফিরিয়া আসিয়া টেবিলের কাছে দাঁড়াইল।

ফুলের তোড়া হইতে একটি ফুল লইয়া আনমনে ছিঁড়িতে লাগিল। কুয়ারে আবার করাঘাত হইল। ไ

নিখিল : কে?

পশুপতি। (নেপথ্য হইতে) আসতে পারি কি ?

নিখিল। হঁটা, আমুন।

িপশুপতি প্রবেশ করিল। তাহার চেহারা দেখিয়া নিখিল চমকাইয়া फॅर्फिल ।

পশুপতি। আপনার নাম নিখিলবাবু ? নিখিল। হাঁ।, বসুন।

পিঙপতি বসিল

নিখিল। আপনাকেত চিনতে পারচি না।

পশুপতি। হেঁ, হেঁ, সামাগু লোক আমরা। আপনার বদাগুতার সৰ খবর আমি রাথি।

িপশুপতি প্রেট হইতে সিগার কেস বাহির করিল

পশুপতি। একটা সিগার १

নিখিল। মাপ করবেন, অভ্যেস নেই।

পশুপতি। কিছু মনে করবেন না। আমি একটা না ধরিয়ে পারচি নে।

পিশুপতি সিগার ধরাইয়া নিশ্চিম্ন মনে টানিতে লাগিল, নিখিল বিরক্ত হইয়া উঠিল।

নিখিল। রাত হয়ে যাচ্ছে। আপনার বক্তব্যটা বলে ফেলুন। পশুপতি। তেমন কিছুই নয় নিখিলবাবু। সামান্ত একটা সংবাদ নিতে এসেছি।

নিখিল। সামান্ত একটা সংবাদের জন্ত এত রাতে.....

পশুপতি। একজন ভদ্রলোককে বিরক্ত করা অভদ্রজনোচিত, কেমন ?

নিখিল। না, ঠিক তা নয়।

পশুপতি। ঠিক তাই। কিন্তু জানেন নিখিলবারু, যে খবরটা এখন খুবই সামান্ত বলে মনে হচ্ছে, আসলে তা মারাত্মকও হতে পারে।

নিখিল। বেশত বলুন না, কি আপনি জানতে চান ?

পশুপতি। একটু আগে এই বাড়ী থেকে একখানি মোটার বেরুতে দেগলুম। ও রকম গাড়ী এ অঞ্চলে বিতীয় আর একখানি নেই। আর ও গাড়ী যিনি নিয়ে এসেছিলেন, তিনি অত্যন্ত ধড়ীবাজ্ঞ লোক, পরের টাকা নিজস্ব করে নেবার ক্ষমতায় বাঙ্লা দেশে তিনি অদিতীয়।

নিথিল। আপনি কে তা জানিনে। যেই হৌন, আমার একজন বন্ধু সম্বন্ধে একটু সংযত ভাবে কথা কইলেই আমি স্থা হব।

পশুপতি। আচ্ছা লোকটির কথা তাহলে থাক, গাডীখানির কথাই শুরুন। জীবনে চারবার ওই গাড়ীখানি আমি দেখেছি। আর প্রতিবারেই ওর চলবার পথ ও রক্তাক্ত করে রেখে গেছে।

নিখিল। তার অর্থ ?

পশুপতি। ভাষার ভাবার্থ বোঝাবার ক্ষমতা আপনার আছে নিখিলবাবু।

निशिन। थुरन?

পশুপতি। যা অমুমান করেন।

নিখিল। কে আপনি ? বলুন!

পশুপতি। এই সামাক্ত একটা সংবাদে আপনি এত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন কেন, বনুনত ?

নিখিল। আপনার কথা যদি সত্য হয়, তাহলে উত্তেজিত হ্বার শুখেই কারণ রয়েছে। কেননা লোকটি একা এ বাড়ী খেকে যায়নি। পঙ্পতি। একা যায়নি ?

নিখিল। না, একটি মহিলাকেও সঙ্গে নিয়ে গেছে।

পশুপতি। কোথায় তা জানেন ?

নিখিল। বলে যায়নি...শুধু বলেছে আধ ঘণ্টার মাঝেই ফিরে আসবে।

পশুপতি। সে আধ ঘণ্টা আর কথনো পূর্ণ ছবে না নিখিলবার, আর, তাদের সন্ধান জীবনে আর কখনো আপনি পাবেন না।

ুনিখিল। স্পষ্ট করে বলুন, আপনি কি বলতে চান।

পশুপতি। আমি আর সময় নষ্ট করতে পারচিনে। এই কথাটিই ধুরু আপনাকে বলে যাচ্ছি যে, জীবনের প্রতি যদি আপনার মায়া থাকে, তাছলে এ-মুখো কখনো হবেন না—আর আজকার রাতের এই ঘটনা সম্বন্ধ কাউকে কোন কথা বলবেন না।

নিখিল। ভয় দেখিয়ে আমাকে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট করাতে পারে এমন লোক আজও অমি দেখিনি।

পশুপতি। শুধু ভয় দেখিয়ে হয়ত পারেনা। কিন্তু আপনার বাক্শক্তি চিরদিনের জন্ম নষ্ট করে দিয়ে কর্ত্তব্য পালনে আপনাকে অসমর্থ করে ফেলা যায়, তা ভুলবেন না।

প্রশুপতি একটি পিন্তল বাহির করিল। নিথিল পিছাইয়া গেল। পশুপতি হাসিয়া পিন্তলটি পকেটে রাখিল।]

পশুপতি। দেখলেন নিখিলবাবু, ভয় দেখিয়ে আপনাকে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট করা খুব কঠিন কাজ নয়। আসি তাহলে!

[পশুপতি কয়েক পা অগ্রসর হইবা থামিল। তারপর কহিল]
পশুপতি। আশা করি, আপনার সঙ্গে দেখা করবার দরকার আর

কখনো উপস্থিত হবে না—যদি হয়, তাহলে তা আপনার পক্ষে অত্যস্ত অপ্রীতিকরই হবে।

[ নিখিল কোন কথা বলিতে পারিল না। পাথরের মূর্ত্তির মভোই দাঁড়াইয়া রহিল। পশুপতি চলিয়া গেল।

# চতুৰ্থ দৃশ্য

িলোকরঞ্জনের বাংলোর সেই কক। লোকরঞ্জন একটা মদের প্লাস ছাতে করিয়া মায়ার দিকে অগ্রদর হইতেই মায়া ঘরের এক কোণে ছুটিয়া গেল, লোকরঞ্জন আবার তাহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল। ]

मान्ना। विलाम! विलाम!

লোকরঞ্জন। বিলাস এসে বাধা দেবে ? আমার চাকর সে। পর-গণা মজিলপুরের মহারাজ আমি।

মারা। আপনি যেই হৌন, আমার যেতে দিন। लाकतञ्जन। চলে याति १

মায়া। হঁগা।

লোকরঞ্জন। কেন ? দরদস্তর হয়নি বলে ? মজিলপুরের মহারাজ আমি। টাকার ভাবনা কি ? এই নাওনা কত নেবে।...অরো চাই ? ...এই...এই...

[ হুই তিন তাড়া নোট ফেলিয়া দিল। মায়া কোণে দাঁডাইয়া পরি ত্রাণের উপায় চিস্তা করিতে লাগিল।

লোকরঞ্জন। এবার এস। তোমার মনে কোন ক্ষোভ থাকতে আমি দেবোনা।

মায়া। বলুন, বিলাসকে আপনি কোথায় পাঠালেন ?

লোকরঞ্জন। জাহান্নামে যাক্ তোমার বিলাস। তুমি কাছে আসবে কিনা বল।

ৰায়া। না।

লোকরঞ্জন। না! ওই অতগুলো টাকা দিলুম, তবুও না!

মায়া। তোমার রাজত্ব দিলেও না।

লোকরঞ্জন। কিন্তু আমি যে তোমাকে চাই।

মায়া। সাবধান। এক পাও অগ্রসর হয়োনা।

লোকরঞ্জন। কী! আমাকে ভয় দেখাও! দেখি কোথায় ভূমি যাও, কী ভূমি করতে পার

[লোকরঞ্জন চলিতে চলিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। মারা দেয়াল ঘেঁসিয়া ঘেঁসিয়া ছ্য়ারের দিকে অগ্রসর হইল। লোকরঞ্জন হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গেল।]

লেকারঞ্জন। বাবা গো।

[ সুযোগ পাইরা মারা দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইল, পিছন ফিরিয়া একবার চারিদিক চাহিয়া দেখিয়া উর্দ্ধাসে ছুটিয়া পালাইল।]

লোকরঞ্জন। পড়লুম বলে মনে ভেবনা, বেঁচে গেলে। দাঁড়াওনা, তোমায় আমি ধরব।

[বিলাস প্রবেশ করিল। ক্ষিপ্রহস্তে টেবিল হইতে নোটগুলি সংগ্রহ করিতে লাগিল। লোকরঞ্জন উঠিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল।]

লোকরঞ্জন। এইবার পালাওত, চাদ। নোট কুড়িয়ে নিচ্ছ ? তাহলে বল টোপ গিলেছ ?

[ বিলাস তাহাকে ঘুসির পর ঘুসি মারিতে লাগিল ]

লোকরঞ্জন। কোমল হাতের মার...হে:...হে:...হে:...মধু হতেও মধুর : হে:..হে:..হে:

[ বিলাসের মুখে হাত বুলাইয়া

লোকরঞ্জন। কি বাবা! ছিলে মেয়ে, হলে মন্দ। গোঁফ গজাল কি করে গ

[ বিলাস প্রচণ্ড একটা ঘুঁসি বসাইয়া দিল। লোকরঞ্জন পড়িয়া গেল। লোকরঞ্জন। কে বাবা ভূমি! বিলাস ? মেয়েমামুষ সেজে মজা লুঠতে চেয়েছিলে বাবা ?

[ বিলাস নোটগুলি সংগ্রহ করিয়া পকেটে পুরিল।

লোকরঞ্জন। নোট নিয়ে পালাচ্ছ ? পুলিশে ধরিয়ে দেব কিন্তু। এই বয়, বয়...মদন...মদন...

[লোকরঞ্জন উঠিতে চেষ্টা করিল। বিলাস চারিদিকে চাছিয়া দেখিয়া একটা চেয়ার তুলিয়া লোকরঞ্জনকে আঘাত করিল]

(लाकत्रअन। वावा (गा।

[লোকরঞ্জন জাবার পড়িয়া গেল। বিলাস আরো কয়েকবার তাহাকে আঘাত করিল। তাহার পর স্থির হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখিল। শেষে বেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। ধীরে ধীরে মোহিনী প্রবেশ করিল]

মোহিনী। ভাবলে কেউ দেখলনা ? কিন্তু মোহন দেখছে ! উন্নুক বলে গাল দিয়ে ঘাড় ধরে বার করে দিয়েছিলে ! তোমার হাতে দড়ী দোৰ আমি।

[লোকরঞ্জনের কাছে গেল।

ওঠ, রাজা বাছাত্র। আমি সাক্ষী দেব। ওরা ভধু টাকাই

নেয়নি, তোমাকেও জখম করে রেখে গেছে। ওঠ রাজা বাহাছ্র, তোমার অনেক মদ খেয়েছি, তুমি ওঠ। ওঠ রাজা বাহাছ্র, উঠে তুমি আমায় মদন বলে ডেকো, আমি আর রাগ করব না। ওঠ, ওঠ রাজা বাহাছর।

[মোহিনী লোকরঞ্জনের গায়ে মাথায় হাত দিয়া দেখিল। তাহার পর চীৎকার করিয়া উঠিল।]

মোহিনী। খুন ! খুন করেছে ! রাজা বাহাছ্রকে খুন করেছে ।
কাপিতে কাপিতে উঠিয়া সভয়ে পিছনে সরিয়া যাইতে লাগিল।

মোহিনী। আমি কি করব ? পালাবোনা, পালাবনা ! ওই বিলাস ব্যাটাকে ধরিয়ে দেব...পুলিশকে খবর দোব। কিন্তু কেউ যে নেই এখানে...কাকে এখানে রেখে যাব ?

্র চারিদিক চাহিয়া দেখিল। টেলিকোনের গুপর তাহার দৃষ্টি পড়িল। ছুটিয়া গিয়া টেলিফোন ধরিল। তাহার হাত গলা কাপিতেছিল]

হ্যালো, হ্যালো,... থানা... থানা...আমি ? আমি মোহিনী, হালো...এই...এই শুনচ ? দারগাবাবু...দারগাবাবুকে চাই...থানার দারেগা বাবুকে...খুন...রাজা বাহাছ্রকে খুন করেছে...আমি মোহিনী...পুলিশ...পুলিশ...বিলাস ম্যানেজার খুন করেছে...আমি দেখিছি...আমি মোহিনী...হালো...হালো...

[ক্লক্ষবস্ত্রে মুখের নিমাংশ ঢাকিয়া পশুপতি প্রবেশ করিল। স্থির ভাবে অগ্রসর হইয়া রিসিভার ধরিল। মুখ ঘুরাইয়া মোহিনী তাহাকে দেখিল]

মোহিনী। তুমি কে!

পশুপতি। ওরকম করে টেলিফোন করতে হয় না। দাও আমাকে।

মোহিনী। তুমি বলে দাওত। বল, বিলাস রাজাবাহাত্বকে খুন করেছে। শিগগীর পুলিশ পাঠিয়ে দিতে।

পশুপতি। দাও, দাও আমি বলছি। Exchange! Excuse miss. A drunkard was in possession of the instrument. Please cut off.

পিঙপতি টেলিফোন ছাডিয়া দিল

পশুপতি। খবর দিয়েছি। পুলিশ এখুনি আসবে।

মোহিনী। যাঁা! তুমি কে ? মুখ ঢেকে আছ কেন ?

পশুপতি। চুপ্!

মোহিনী। তুমি কে বাবা ? ভয় দেখাবে ভেবেছ ? ভূতের ভয় দেখাবে ভেবেছ ? রামলক্ষণ দঙ্গে আছেন, তুমি করবে আমার কি ?

প্রপতি। বকোনা! চল আমার সঙ্গে।

মোহিনী। উঁ ! ব্যাটা যেন আমার গুরুঠাকুর। কেন হে, তোমার ছকুমে আমি উঠ্ব বসৰ নাকি ? তোমার কথাতেই আমি আমার রাজাবাছাতুরের সৎকারের ব্যবস্থা না করে চলে যাব !

পশুপতি। যেতেই হবে।

মোহিনী। আমি যাব না। কি করতে পার কর।

পিঙ্গতি রিভলবার বাহির করিল

পশুপতি। যদি না যাও, তাহলে দেখচ ?

মোহিনী। এ किरत ताता! मर्गत मूनूक नाकि १ थून,

রাহাজানি!

প্রপতি। চল !

মোহিনী। আছো বাবা, আছো।

[ রাজাবাহাত্বরের মৃত দেহের দিকে চাহিয়া

আমাকে ক্ষমা করে। রাজাবাহাত্র। তোমার অনেক মদ খেয়েছি, কিন্তু কোন উপকার করতে পারলুম না। চল, কোথায় যেতে হবে।

[পশুপতি দরজা দেখাইয়া দিল। মোহিনী শেষবার রাজাবা<mark>হাতুরের</mark> দেহ দেখিয়া অগ্রসর হইল। পশুপতি তাহার পিছন পিছন গেল।

#### পঞ্চম দৃষ্ট্য

িমায়ার বসিবার ঘরে নিখিল বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতেছে। তাহার চাকর শঙ্কর প্রবেশ করিল।

শঙ্কর। বাবু!

নির্মাল। কিরে শঙ্কর ?

শঙ্কর। গিলীমার বড় ব্যায়রাম।

নিখিল। বলিস কি রে ! আসবার সময় মাকে ত ভালোই দেখে এলুম।

শঙ্কর। তেনার হাত-পা হিম হয়ে গেছে। কথাও ফুটচে না।

নিখিল। ডাক্তারকে খবর দিয়েছিস ?

শঙ্কর। তিনি এসে ওষ্ধ কুঁড়ছেন।

নিখিল। তাইত শঙ্কর, এ দিকেও যে ভয়ানক বিপদ!

শঙ্কর। ডাক্তারবাবু বল্লেন আপনাকে নিয়ে যেতে।

নিখিল। আমি এখুনি যাচ্ছি, শঙ্কর। কিন্তু তোকে একটা কাজ করতে হবে। মায়া যতক্ষণ না ফিরে আসে, ততক্ষণ তোকে এখানেই পাকতে হবে : থোকা একা রয়েছে, তাকে দেখতে হবে।

শঙ্কর। বাবু, থাকতে বলেন থাকচি কিন্তু ও ছেলে-পুলে পোষা আমার থাতে সয়না। ওরা কাঁদলে আমি ঠিক থাকতে পারি না।

निश्चित । ना, ना, ७ कॅंग्रिय ना । कॅंग्रिय किन ?

শঙ্কর। বাবু, ওরা অমন থামোকাই কাঁদে, কথাও শোনে না, কিছু বোঝালেও বোঝে না। ওই ত ওদের দোষ। থালি ট্যা, ট্যা, ট্যা।

নিখিল। আচ্ছা শঙ্কর, তুই এক কাজ কর। খোকাকে আমিই সঙ্গে করে নিয়ে যাই। তুই শুধু বাড়ীটা পাহারা দে। মানা এলে তবে যাবি আর তাকে বলবি খোকাকে আমি নিয়ে গেছি।

শঙ্কর। এইত একটা ফয়সালা হয়ে গেল, বাবু। নিখিল। আচ্ছা তাহ'লে তুই এখানে বোস। আমি চল্লুম।

[ নিখিল শয়ন ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। একটু থামিয়া কহিল ]

শঙ্কর, আমি ওই দিক দিয়েই বেরিয়ে যাই বেশী ঘুরতে হবে না।
ভূই দোরটা বন্ধ করবি আয়।

িনিখিলের পিছন পিছন শঙ্কর শয়ন-ঘরে প্রবেশ করিল। ইাপাইতে হাঁপাইতে মায়া আসিয়া কোচের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। তাহার শাড়ীর ঝাঁচল মাটিতে লুটাইতেছে, কবরী শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। সে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে। শঙ্কর ফিরিয়া আসিয়া মায়াকে তদবশ্বায় দেখিয়া স্কন্তিত হইয়া রহিল]।

শঙ্কর। মা!

[ মায়া চমকাইয়া চাছিয়া দেখিয়া কহিল

মায়া। কে ! শঙ্কর ! তোমার বাবু ?
শঙ্কর । বাবু খোকাকে সঙ্গে নিয়ে গেছেন, গিনীমার বড় ব্যায়রাম।
শায়া। শঙ্কর চল, আমাকে তোমাদের বাড়ী নিয়ে চল।

শঙ্কর। এই বাড়ীকে দেখবে মা १

মায়া। কারুর দেখবার দরকার নেই।

শঙ্কর। এই এত রাতে খালি বাডী ফেলে...

মায়া। যাক্ শঙ্কর, যে পারে এসে লুটে-পুটে নিয়ে যাক্। আমার আর কিছুরই দরকার নেই। তুমি চল শঙ্কর।

শঙ্কর। আমি তাহলে দোর-টোর গুলো বন্ধ করে আসি।

িশঙ্কর ভিতরের দিকে চলিয়া গেল। নিঃশক্ষে বিলাস প্রবেশ করিল ী

বিলাস। মায়া!

মায়া। কেন আমাকে তুমি সেই পশুটার কাছে নিয়ে গেলে ? কেন আমাকে সেখানে একা রেখে তুমি অন্তত্ত্ত চলে গেলে ? বল। তোমাকে তা বলতেই হবে।

বিলাস। সে কথা শুনে এখন আর কি হবে ! আমি তাকে শাস্তি দিয়ে এসেছি।

মারা। দিয়েছ! তার বর্বরতার সমুচিত শাস্তি!

বিলাস। হাঁ মায়া, আমি তাকে শাস্তি দিয়েছি। তাকে আমি খুন করেছি !

याया। ग्रा!

বিলাস। তোমায় যে অপমান করে, তাকে আমি ক্ষমা করতে পারি না।

মায়া। না, না, বল তোমার একথা স্ত্যু নয়।

বিলাস। মিথ্যা হলে আফ্শোষের আর শেষ থাকত না।

মায়া। কিন্তু কত বড় বিপদের বোঝা তুমি ঘাড়ে তুলে নিলে।

বিলাস। তোমারই জন্ম মায়া, তোমারই জন্ম।

িমায়া দৌড়াইয়া আদিয়া বিলাসকে ধরিয়া কহিল

মায়া। ওগো, তুমি এ কি করলে, কেন করলে?

বিলাস। প্রয়োজন হলে তোমার জন্ম শত শয়তানকেও আমি খুন করতে পারি।

মায়া। চুপ, চুপ! এ বাড়ীতে অন্ত লোক আছে। যদি ভনে ফেলে।

বিলাস। অন্ত লোক কে আছে, বল... যদি এক বর্ণও সে अন পাকে, তাকেও শেষ করতে হবে।

মায়া। নিখিলের চাকর। আমি দেখে আসচি কোথায় সে।

[ মায়া রালাঘরের দিকে গেল, বিলাস দৌড়াইয়া জানালার কাছে গেল। ফিরিয়া আসিয়া কহিল।

বিলাস। এখানে ফিরে এসে কি ভুলই করেছি।

িবিলাস অস্থির পদবিক্ষেপে বারবার ঘোরাফেরা করিতে লাগিল। রিভলভারটা বাহির করিয়া দেখিল।

বিলাস। মায়া! মায়া!

মায়া। সে কাছেও ছিল না। আমি তাকে খিড়কী দিয়ে বার করে দিয়েছি।

বিলাস। মামা, এখুনি আমাকে যেতে হবে, এখুনি!

মালা। না,না তুমি যেয়োনা। আমি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পার্ব না।

বিলাস। আমাকে যেতেই হবে এবং তোমাকেও।

মারা। আমাকেও।

বিলাস। কেন ? আমায় ছেড়ে তুমি নাকি থাকতে পারনা ? মায়া। কিন্তু খোকা ? খোকাকে যে নিখিল নিয়ে গেছে !

বিলাস। ভালই হয়েছে মায়া। সেইখানেই সে স্থথে থাকবে। মায়া। কিন্তু আমি যে তাকে ছেড়ে থাকতে পারব না। বিলাস। তোমাকে আমার সঙ্গে যেতেই হবে।

মায়া। যাব। কিন্তু খোকাকে ফেলে নয়। এখুনি ভোর **হবে।** ভোর হলেই নিখিল তাকে নিয়ে আসবে। এক ঘণ্টা অপেক্ষা কর, যাত্র একটি ঘণ্টা আমায় সময় দাও।

বিলাস। এক মিনিটও নয়।

মায়া। তাহলে বিলাস, ভূমি একাই চলে যাও। স্থাবিধামত একদিন এসে আমাদের নিয়ে যেও।

বিলাস। কিন্তু পুলিশ যে সে স্কুযোগ দেবেনা। মায়া। তাছলে ৪

বিলাস। হয় আমার সঙ্গে চল মায়া, নইলে...

মারা। তুমি অমন করে আমার দিকে কেন চাইছ! বল, নইলে? বিলাস। নইলে তোমাকেও আমি হত্যা করব।

মায়া। বিলাস ! বল তুমি পরিহাস করছ, বল তুমি শুধু আমাকে ভয় দেখাচ্ছ ! আমি যে তোমার দিকে চাইতে পারচি নে ! তোমার চোখে-মুখে ও কী হিংস্র ভাব ...বল ... বিলাস ... তুমি পরিহাস করচ।

িবিলাস স্থির দৃষ্টিতে কিছুকাল তাহার মুখের দিকে চাইয়া রহিল। ক্রমে তাহার ভাব ও ভঙ্গির পরিবর্ত্তন ঘটিল]

বিলাস। পরিহাসই করছিলুম মারা। কিন্তু অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, পরিহাসচ্ছলে যা বলছিলে এক মুহুর্ত্তেই তা সত্য হতে পারত। মারা। আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না, বিলাস। বিলাস। বোঝবার জন্ম ব্যস্ত হয়োনা—সইতে পারবে না।

ি মায়া জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

মায়া! বিলাস! এই দিকে! শিগ্গীর!

[বিলাস একটিবার দেখিয়াই সরিয়া আসিল

নায়া। ওরা কারা বিলাস ? অমন নিঃশক্ষে চলা-ফেরা করচে কেন ? বিলাস। তোমার কথা ভনেইত এই বিপদে প্রভল্ম, পুলিসের হাতে ধরা পড়লুম !

মায়া। তুমি পালাও, পালাও বিলাস।

বিলাস। পালাবার পথ ওরা রাখে না।

মায়া। ওরা তোমায় ধরে নিফে কি করবে ? খুনের অপরাধে, না, না....না বিলাস.....

বিলাস। খুনের অপরাধে.....?

[বিলাস যেন গলায় ফাঁসির বন্ধন অনুভব করিল

ना...ना... यात्रा, তा हट्ड शादतना। आिय हहूय।

[বেগে রাক্লা ঘরের ছ্যার দিকে গেল। মায়াও তাহার পিছন পিছন চলিল। সহসা থমকিয়া দাডাইল। তারপর পিছু হটিতে হিটতে সোফায় গিয়া বসিল। বিলাস একজন পুলিশ কর্ম্মচারীকে পথ দেখাইয়া লইয়া আসিল।]

বিলাস। আপনারা বোধ হয় এঁকেই চান १

[ অক্ত দরজা দিয়া আর একজন কর্মচারী প্রবেশ করিয়া ক**হি**লেন।]

षामता इ'जनत्कर ठारे। राज जून्।

[বিলাস হাত তুলিল। কর্ম্মচারী তাহার পকেটে হাত দিলেন। ভিতরের পকেট হইতে একটি রিভলভার বাহির করিলেন]

এটি কোপায় পেলেন ?

বিলাস। লাইসেন্স আছে। পকেটেই পাবেন।

[ কর্ম্মচারী লাইসেন্স দেখিল

কর্ম্মচারী। আপনার মতো লোককেও রিভলভার রাথবার অন্তুমতি দেওয়া হয়।

বিলাস। ভুলবেন না, আমাকে প্রকাণ্ড একটা জমিদারি দেখতে হয়। কর্ম্মচারী। হুঁ। অতগুলি টাকা কোধায় পেলেন ?

বিলাস। কিন্তু এটা আমার রোজগারের টাকা নয়—আমার প্রভর। কন্মচারী। তার অর্থ ?

বিলাস। আপনি ভুলে যাচ্ছেন, যে-টাক। আমি রোজগার করি, তা দিয়ে আপনার মত পাঁচজন কর্ম্মচারী আমি অনায়াসে পুমতে পারি। কর্ম্মচারী। রোজগারের পথটাই সন্দেহজনক কি না।

বিলাস। এই নোটগুলি উদ্ধার করতেই ভ আমি এথানে এসেছিলাম।

কর্মচারী। কার কাছ থেকে ?

বিলাস। মনে রাখবেন একজন নিরপরাধ লোকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণ করে আপনাবা বে-আইনি কাজ করছেন।

কর্ম্মচারী। তার জন্ম আপনি ভাববেন না। সময় মত তার কৈফিয়ৎ আমরা দোব।

িকর্মচারীর ইঙ্গিতে একজন পাহারাওয়ালা বিলাসের হাতে হাত-কড়া পরাইয়া দিল। বিলাস দাড়াইয়া দাড়াইয়া ফুলিতে লাগিল। কর্মচারীটি মায়ার সামনে গিয়া দাড়াইয়া পকেট হইতে একথানি রুমাল বাহির করিয়া তাহার সামনে ধরিল।

আপনার এই রুমালখানা। বাংলোয় ফেলে এসেছিলেন।

[ মায়া মুথ ছইতে হাত সরাইয়া চাহিয়া দেখিল এবং মাথ। নাড়িয়া জানাইল যে তাঁহার অনুমান মিথা। নয়। ]

আপনাকেও আমাদের সঙ্গে যতে হবে। মায়া। কোথায় ? কর্মচারী। আপাতত থানায়।

মায়া। আমি শুধু আত্মরক্ষার চেষ্ঠা করছিলুম।

কর্মচারী। আপনি যে অপরাধী সে-কথা আমরাও বলছিনে।

মারা। বিলাস, তুমি ওঁদের বুঝিয়ে বলনা।

বিলাস। আমার যা বলবার, তা আদালতেই বলব।

[নিধিল প্রবেশ করিল। মায়া ছুটিয়া তাহার কাছে গেল।]

মায়া। নিথিল, আমার থোকা ?

নিখিল। থোকা এখনও যুমুছে। সে উঠলেই শঙ্কর তাকে নিয়ে আসবে। কিন্তু এসব কি মায়া?

মায়া। এঁরা এক বিষম ভূল করেছেন, নিখিল। এঁরা ভাবছেন ..

কর্মচারী। আপানাকে সতর্ক করে দেওয়া দরকার। আমদের সামনে

নিখিল। কিন্তু এঁর বিরুদ্ধে প্রমাণ কিছু আছে ?

কর্ম্মচারী। এখন পর্যান্ত আমরা যা-কিছু প্রমাণ পেয়েছি, তা সব এঁরই বিরুদ্ধে যাচ্ছে। স্থৃতরাং এঁকে আমাদের সঙ্গে যেতেই হবে। মায়া। নিখিল, আমার খোকা...

নিখিল। তুমি ভেবনা মায়া, আমি সব চেয়ে ভালো উকিল নিয়োগ করে তোমাকে মুক্ত করে আনব।

মায়া। মুক্তি আর আমি চাইনে নিখিল। তুমি থোকাকে দেখো। তাকে মামুষ করে তুলো। চলুন কোথায় যেতে হবে।

কর্মচারী। চলুন।

[ সকলে চলিয়া গেল। নিখিল ভধু দাড়াইয়া রহিল।]

# ষষ্ঠ দৃশ্য

িনীচু ছাদওয়ালা একখানি ঘর। দেয়াল খেঁসিয়া বসিয়া কতকগুলো লোক হল্লা করিতেছে। অপেক্ষাক্বত উচ্চ স্থানে বসিয়া পশুপতি সিগার টানিতেছে। একটি মেয়ে নাচিতেছে আর গাহিতেছে। নর-নারীরা বসিয়া তাহাকে বাহবা দিতেছে। হাত-পা বাঁধা মোহিনীও সেই ঘরে পড়িয়াছিল।

ভালো বাসি, বাসি ভালো, ভালো বাসি বাসি গো !
তাইতো আমোদে পরি, রাঙা হাসি ঠাসী গো !
তোমার নয়ন তলে
জীবন নাচিয়া চলে
হৃদয়-সায়রে দোলে কমলের রাশি গো ।
তোমার চিবুক ধ'রে
মুখ দেখি আঁখি ভ'রে
আশা তবু মেটেনাকো, আঁখিজলে ভাসি গো ।

ট্রাপ-ডোর দিয়া হেবে। ত্রস্তপদে নামিয়া আসিল। ছই হাত উঁচু করিয়া কহিল।

হেবো। এই চুপ! চুপ।

কালু। শালা লবাবের বাচ্চা এসেছে হুকুম চালাতে।

চণ্ডী। তো শালার খাই নাকি রে যে, তুই হুকুম চালাবি।

অন্নদা। দে'ত জুতিয়ে শালার মুখ ভেঙে।

হেবো। বল্ শালারা, যে যা পারিস বলে নে। এর পরে আর ফুর্ম্থ পারিনে। জানিস, ওস্তাদ ধরা পড়েছে।

পশুপতি। কে ধরা পড়েছে?

কালু। ও শালার কথা শুনোনা ডাক্তার, হয়ত গ্যাঁজায় দম মেরে এসেছে।

হেবো। আমি ত বলে থালাস। শুনতে হয় শোন, না হয় ঠ্যালা পোহাও। পুলিশ এসে স্বাইকে যথন হাতে দড়ি দিয়ে নিয়ে যাবে, তথন বাবা ডাকলেও ছেডে দেবে না।

অন্নদা। বাপ তুলিস কেন রে শালা?

চণ্ডী। মারত শালাকে।

পশুপতি। চুপ করনা তোরা। এই হেবো এদিকে আয়।

িহেবো তাহার কাছে গেল

ওস্তাদ ধরা পড়েচে তুই জানলি কেমন করে ?

হেবো। জানলুম!

পশুপতি। তুই দেখেছিস ?

হেবো। তাদেখিনি।

চণ্ডী। তবে রে শালা।

পশুপতি। ওকে বলতে দাওনা। বল্ তুই কী জানিস।

(इता। अनव्य त्यागाश्रुत नाः लाग्न नाकि अक्टो यून इत्यद्छ। ওস্তাদকে সেই খুনের লায়ে ধরে নিয়ে গেছে।

পশুপতি। তাইত, এ যে বড় ভাবনার কথা।

অরদ। তাহলে কি হবে ডাক্তার ?

হেবো। চ্যাচা শালারা, চ্যাচা এখন।

[ হেবো সরিয়া গিয়া মেয়েদের কাছে গল্প করিতে লাগিল।

কালু। ওরে চতে, এখন কি করা যায় বল্ত।

চণ্ডী। করা আর কি ! স্থড় সুড় করে সরে পড়া।

অন্নদা। তু শালা একেবারে নেমকহারাম। এই কালু, মারত চণ্ডের মাথায় একটা চাঁটি।

পশুপতি। তোরা কি যাঁড়ের মত শুধুই চ্যাচাবি ?

অন্নদা। কি করব ডাক্তার ?

কালু। তুমিই একটা সল্লা দাও।

চণ্ডী। ওন্তাদ নেই, তাই তুমিই এখন আমাদের সন্ধার। বলত কি করতে হবে।

পশুপতি। হেবো কোথায় রে!

অরদা। এই হেবো। হেবো।

কালু। শালা পীরিত করচে দেখা।

পশুপতি। আচ্চা থাক। সোণাপুর অঞ্চলে আমাদের দলের কে কে আছে জানিস গ

কালু। বনমালী কামার। সদর রাস্তার ওপরেই তার বাড়ী।

চণ্ডী। আর বিভিন্ন দোকানের কানাই।

পশুপতি। তোদের একজনে গিয়ে তাদের ডেকে নিয়ে আয়। কে বাবি গ

অরদা। আমি তাদের চিনি। আমিই যাই। পশুপতি। বেশ। তাহলে দেরী করিসনে ভাই।

থিরদা চলিয়া গেল।

কালু। কিন্তু ডাক্তার, ওস্তাদ খুন করেছে এ-কথা আমার বিশ্বাস হয় না।

পশুপতি। আমি জানি বাংলোয় একটা খুন হয়েছে।

কালু। জান ?

পশুপতি। জানি। আর এ-ও জানি যে ওস্তাদ খুন করেনি।

চণ্ডী। কে করলে?

পশুপতি। এইখানেই সে আছে।

কালু। কোনু শালা রে ?

পশুপতি। ওই যে। কালুও চণ্ডী। মার শালাকে, মার!

তাহারা ছুটিয়া গিয়া মোহিনীকে মারিতে লাগিল। নর-নারীরা স্বস্তিত হইয়া দেখিতে লাগিল। ।

পশুপতি। মারিসনে ! মারিসনে ! এদিকে নিয়ে আয়।
[ সকলে মিলিয়া মোহিনীকে টানিয়া লইয়া আসিল।]

পশুপতি। এই তোর নাম কি ?

মোহিনী। নাম দিয়ে আর দরকার কি ? পড়ে পড়ে যা কাণ্ড দেখচি, তাতেই তোমাদেব বুঝে নিয়েছি, রেহাই তোমরা দেবে না।

চঙী। বল্না শালা তোর নাম।

মোহিনী। চট কেন বাবা! নাম মোহিনী মোহন, বন্ধুরা ডাকে মোহন। তোমরা যদি দলে ভর্ত্তি করে নাও, তাহলে মোহন বলেই ডেকো। কিন্তু মদ দিতে হবে। রাজা বাহাত্বর তাই দিতেন, আমিও পোষা কুকুরটির মতো থাকতুম।

পশুপতি। তাই বুঝি শেষটায় তাকে খুন করলি! মোহিনী। গাধার মতো কথা বলোন।

কাল্। মারত শালাকে। ডাক্তারকে গাধা বলে, ডাক্তার এখন আমাদের সন্ধার।

[ সকলে মিলিয়া মারিতে লাগিল :

পশুপতি। তোরা করিস কি ? ছেড়ে দে ওকে…ছেড়ে দে বলছি। চঙ্গী। ও তোমাকে গাধা বলে।

পশুপতি। বলুক।

মোহিনী। তুমি এদের সন্ধার! তোমার ঘটেও এতটুকু বৃদ্ধি নেই ?

अञ्चलित। কেন ? বৃদ্ধির ঘাটতি দেখলে কোথায় ?

মোহিনী। মাতাল কি তার ক্ষতি করতে পারে যে, তার মদের যোগান দেয় ?

পশুপতি। কিন্তু আমি যে দেখিছি, তুই তাকে খুন করেছিস ?

মোহিনী। তুমি দেখেছ ?

পশুপতি। দেখলুম ত।

মোহিনী। কি দেখলে ?

পশুপতি। তুই একটা চেয়ার তুলে নিলি, তার মাধায় মারলি, আর ফিন্কি দিয়ে রক্ত ছুটল।

মোহিনী। দৃ-র্-র্, তেমন নেশা আমাব কথনো হয় না।

পশুপতি। কিন্তু কাল হয়েছিল।

মোহিনী। নেশার ঝোঁকে আমি চেয়ার তুলে নিলুম ?

পশুপতি। নিলিত।

মোহিনী। রাজা বাহাছরের মাথায় মারলুম?

পশুপতি। মারলি ত।

মোহিনী। ফিন্কি দিয়ে রক্ত বেরুল?

পশুপতি। আমি দাঁড়িয়ে দাঁডিয়ে তাইত দেখলুম।

মোহিনী। দূর্-দূর! তোমরা সব তামাসা করছ।

পশুপতি। এই তোরা সব এখান থেকে যা'ত। ওকে কবুল করাতে হবে।

সকলে পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

এখন কেউ কোথাও নেই...এই বেলা বল্।

নোহিনী। কি বলব ?

পশুপতি। খুন করেছিস।

মোহিনী। চেয়ার তুলে নিলুম, মাথার মারলুম, ফিনকি দিয়ে রক্ত 
টুটল ? না...না..না, তা ছতে পারে না, কিছুতেই না।

পশুপতি। হয়রে! কখনো কখনো তাও হয়।

মোহিনী। তুমি বলচ তাও হয়, মাতাল বলে বোঝা যায় না ?

পশুপতি। মদ আমরাও থাই কিনা ? আমরা ও জানি ?

মোহিনী। তোমরা মদ খাও?

পশুপতি। খাইনা?

মোহিনী। দাওত একটু। দেখি, কথাটা শ্বরণ করতে পারি কিনা।

পশুপতি। রোস আমি নিয়ে আসচি।

[ পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

মোহিনী। আমি চেয়ার তুলে নিলুম, মাথায় মারলুম, ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুট্ল, রাজা বাহাত্বর মরে গেল। মাতাল কিনা, কিছুই জানলুম না, বুঝলুমও না। মিছে কথা, এ সব মিছে কথা, এ সব মিছে কথা! সে আমাকে মদ যোগাত, আমি তাকে মারব কেন ? কিন্তু...কিন্তু...সে আমাকে মদন বলত কেন ? মদন বল্লেত আমি তা সইতে পারতুম না।

[ পশুপতি নিঃশঙ্গে আসিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইল

যতবার আমি তাকে শ্বরণ করিয়ে দিতুম, মদন নয় মোহন, ততবারই সে আমায় মদন বলে ডাকত। ইচ্ছে হতো, হাতের মাথাছ যা পাই, তাই ছুঁড়ে মারি।

পশুপতি। হাতের মাথায় চেয়ার পেয়েছিলে.....

িমোহিনী চমকিয়া তাহার দিকে চাহিল

মোহিনী। তাই ছুঁড়ে মারলুম ? তুমি দেখলে ?

পশুপতি। দেখলুম বৈকি!

মোহিনী। চেয়ার ছুঁড়ে মারলুম, ফিন্কি দিয়ে রক্ত ছুটল, সে...
সোজা দাও, মদ দাও। দেখি স্পষ্ট মনে হয় কিনা। দাও হে!

পশুপতি। আমি দোব কি ? আমার দেওরা মন কি ভোমার ভালো লাগবে ? আদর করে যিনি ঢেলে দেবেন, তিনি ওই আসছেন। উনিই আমাদের রাণী, পারারাণী।

থাড ফিরাইয়া দেখিয়া মোহিনী একেবারে আড়ষ্ট হইয়া গেল।
মদের শ্লাস ও বোতল একথানি পালার উপর রাখিয়া মদালসা-নয়না
পান্নারাণী প্রবেশ করিল। তাহার অধরে হাসি, বেণীটি কাঁধের উপর
দিয়া বুকে ঝুলিয়া দোল খাইতেছে, চপল চরণক্ষেপে সে আগাইয়া
আসিতেছে।]

মোহিনী। রাজাবাহাছ্র বলতেন, মেয়েম। সুষ ছাড়া মদ, যেন সুন না দেওয়া পাস্তা।

পানা। তাইত মদ নিয়ে আমিই এলুম। মোহিনী। দাওত, দাওত দেখি।

[মোহিনী হাত বাড়াইল, পারারাণী নাচ ও গান সুরু করিল ]

#### পারার গান

মদ বেয়ে ভাই মাতাল আমি দীন ছনিয়ার হটশালায়, নতুন কুঁড়ি আপনি কোটে আমার ঝরা ফুলের মালায়। গাইচে খুশান চিতার গীতি, ভোমরা স্বাই কাদ্চো নিতি.

পাত্র দেখে আমার হাতে হঃথ মত হর্গে পালায়।

এই ধরণীর সবুজ মাটি, তাইতে হাসে কচি গোলাপ' অম্নি রঙিন বঁধুর অধর, তাই জাগে মোর রঙের প্রলাপ!

স্থার ঘোরে নধুর চোবে দেখছি ধরায় কল্প লোকে' প্রাণ পিয়ালায় সাগর নাচে, ভাস্চি আমি স্থের ভেলার। মোহিনী। দাওত একটু দাও!

পারারাণী মদ দিল

পশুপতি। দেখত একবার শারণ হয় কিনা ?

মোহিনী। যতবার বলি মোহন, ততবার বলে মদন। ওধ্রে দিই, তবুও বলে মদন। রাগ হবে না ?

পশুপতি। সবাই রাগে।

মোহিনী। স্বাই?

[পারারাণী আবার মদ দিল

পারা। আমরা ত রেগে উঠি

মোহিনী। তোমরাও রেগে ওঠ ? মেয়ে-মান্থব তোমরা ? আমি কি মেয়ে-মান্তবের চেয়েও অধম ? আমারই বা রাগ হবে না কেন ?

পশুপতি। তোমার ভয়নক রাগ হোলো। তুমি চেয়ার তুলে নিলে.....

त्याहिनी। क्यांत जूल निन्म ?

পশুপতি। তাকে মারলে।

মোহিনী। তাকে মারলুম ?

পশুণতি। ফিন্কি দিয়ে রক্ত ছুটল।

মোহিনী। ফিন্কি দিয়ে রক্ত ছুটল ?

পশুপতি। হাা, হাা.....

মোহিনী। ই্যা...ই্যা...মনে পড়েচে, মনে পড়েচে...সে মরে গেল...মরে গেল...আমার মদের যোগান দিত, তবুও আমি তাকে মেরে ফেলুম।

পালা। তৃঃখুকি! মদ তোমাকে আমরা যোগাব,— যত চাও। এই নাও। [পারার হাত হইতে গ্লাস ছিনাইয়া লইয়া তাহা এক চুমুকে পান করিল]

. মোহিনী। আমি যেন চোখের দামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—আমি চেয়ার নিলুম, তার মাথায় মারলুম, ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল, দে মরে গেল, মরে গেল!

পানা। তুমিত ঠিক কাজই করেছ।

মোহিনী। রাগব না ? মারব না ? সে আমাকে মোহন না বলে মদন বলবে, আর আমি তাই সহব ? আমি কি মেয়েমান্থবের চেয়েও অধম ?

পশুপতি। তুমি তাকে খুন করলে?

মোহিনী। করলুম না!

পশুপতি। মিথ্যে কথা।

মোহিনী। মিথ্যে কথা ! আমার বেশ মনে পড়ছে, আমি চেয়ার ভূলে নিলুম। তার মাথায় মারলুম, ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল...

পান্না। তুমি মাতাল হয়েচ।

মোহিনী। কোন শালা মাতাল হয়েছে রে !

পশুপতি। পাঁড় মাতাল।

মোহিনী। এক ফোঁটা মদ থেয়ে মাতাল হব আমি!

পশুপতি। লিখতে পার ?

মোহিনী। দাও কাগজ কলম।

[ পশুপতি চলিয়া গেল। পানা মদ দিল

পালা। তুমি পারবে না। মোহিনী। কি পারব না? পালা। লিখতে। মোহিনী। পারব না ?

পারা। তোমার হাত কাঁপবে, এক লিখতে আর লিখবে।

त्माहिनी। मिलिए निरम्न।

পিশুপতি মোহিনীর সন্মুখে কাগজ কলম রাখিল

পশুপতি। লেখত।

মোহিনী। কি লিখব ?

পশুপতি। আমাকে বার বার মদন বল্ল...

মোহিনী। তার পর ?

পশুপতি। আমি বার বার শুধ্রে দিলুম...

त्माहिनी। रंग, मिलूम...

পঙ্গতি। তবুও বল্ল মদন...

त्माहिनी। हँ...

পশুপতি। আমার রাগ হোলো...

[পারা মদ দিবার ছলে কাগজ দেখিল

মোহিনী। বল আর কি লিখব १

পশুপতি! আমি চেয়ার নিলুম...

মোহিনী। আর বলতে হবে না।

[মে:হিনী খদ খদ করিয়া লিখিয়া কাগজখানি পশুপতির হাতে দিয়া কহিল ]

এইবার মিলিয়ে নাও।

পান্না। কিন্তু সে তোমাকে ভালবাসত, তোমার মদের যোগান দিত্ত...তাকে তুমি মারলে, একটু হুঃখও হোলো না।

মোহিনী। হোল না ?

পশুপতি। তুমি কাঁদলে ?

त्याहिनी। कांप्रज्ञ वह कि!

পশুপতি। মিছে কথা।

মোহিনী। মিছে কথা।

পারা। তার জন্ম তেমন হঃখই যদি হবে, তাহলে কি তুমি বেঁচে খাকতে পার গ

মোহিনী। বেঁচে আমি থাকব না।

পানা। আত্মহত্যা করবে १

মোহিনী। আত্মহত্যা করব।

পশুপতি। এখন কিন্তু মাতাল হয়েছ, এখন আর লিখতে পার না।

মোহিনী। পারি না १

পশুপতি। দেখি কেমন পার १

त्याहिनी। वन कि निथव ?

পশুপতি। তাঁকে মেরে আমার হঃশু হোল...

মোহিনী। হঃখ হলো

পশুপতি। দিনরাত কাঁদলুম...

মোহিনী। (कानांत ऋत्त्र) कांप्रवृश।

পশুপতি। শেষে আত্মহত্যা করে পাপ-মুক্ত হব স্থির করলুম, সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় বিষ পন করলুম—

মেহিনী লিখিয়া কাগজ ফিরাইয়া দিল।

মোহিনী। এইবার তো হোলো।

পত্তপতি। কৈ আর হোলো।

মোহিনী। তবুও না?

পশুপতি। নাম সই করতে পারচ কৈ ?

মোহিনী। এত লিখলুম, আর ওইটে পারব না ? দাও। এইবার ?

পশুপতি। হাত কেঁপেছে।

মোহিনী। তবুও লিখেছি ত!

পারা। তা লিখেছ।

মোহিনী। দাও তাহলে।

পশুপতি। দাও পারারাণী।

পোলারাণী মদ ঢালিয়া দিল, মোহিনী পান করিল। সেই অবসরে পশুপতি কালু আর চণ্ডীকে ডাকিয়া আনিল, পালা বিচলিত হইয়া পায়চারী করিতে লাগিল।

তোল্ ওকে !

মোহিনী। আবার কেন বাবা १

পশুপতি। চল তোমাকে তোমার বাড়ী রেখে আসি।

মোহিনী। বাড়ীতে আমার কেউ নেই। সে শৃত্য ঘরে গিয়ে কি করব ? আমি এইখানেই থাকব,—মদও আছে, পান্নারাণীও আছেন।

পশুপতি। নিয়ে চল্।

[কালু ও চণ্ডী মোহিনীকে টানিয়া তুলিয়া লইল—পশুপতি ও পান্নারাণী পিছন পিছন চলিয়া গেল।

### সপ্তম দৃষ্ঠ

[লোক পরিপূর্ণ আদালত-গৃহ। বিচারক এখনও আসন গ্রহণ করেন নাই। তাই একটা অফ ট গুঞ্জন শোনা যাইতেছে। একটি চাপরাশী আসিয়া বিচারকের টেবিলের উপর কতকগুলি কাগজপত্ত রাখিল। আদালত গৃহ নিস্তব্ধ হইল। চাপরাশী নামিয়া গেল। বিচারক প্রবেশ করিলেন। সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। বিচারপতি আসন গ্রহণ করিলেন। প্রহরীরা বিলাস ও মায়াকে আনিল। মায়াকে

বসিবার আসন দেওয়া হইয়াছিল, সে তাহাতেই বসিল. বিলাস দাঁড়াইয়া রহিল ]

সরকারী উকিল। একটি অপ্রত্যাশিত হুর্ঘটনা এই মামলার সকল রহস্ত ভেদ করে আমাদের প্রধান অপরাধীর সন্ধান দিয়েছে। মৃত লোকরঞ্জন রায়ের মোসাহেব মোহিনী মোহন নামক জনৈক ব্যক্তি সম্প্রতি আত্মহত্যা করেছে। প্রনিশ তার মৃতদেহের কাছে একথানি পত্রও পেয়েছে। পত্রথানি মোহিনী মোহনের নিজের হাতের লেখা। সেই পত্রে মোহিনী মোহন লিখেছে যে, উত্তেজনার কশে লোকরঞ্জন রায়কে সে-ই হত্যা করেছে। তদন্তে জানা গিয়াছে যে, পত্রথানি জাল নয় এবং এমন কোন প্রমাণও পাওয়া মায়নি, যাতে করে এ অমুমান করা চলে যে, অজ্ঞাত কোন লোক ভয় দেখিয়ে মোহিনী মোহনকে দিয়ে ওই পত্র লিখিয়েছে। স্কৃতরাং এক নম্বর আসামী বিলাসের বিরুদ্ধে নরহত্যা বা নরহত্যায়-উত্তেজনা, ষড়যন্ত্র অথবা বলপূর্ব্বক লোকরঞ্জনের অর্থ গ্রহণ প্রভৃতি কোন অভিযোগই আর টিকতে পারে না। অতএব আমার প্রার্থনা যে, এক নম্বর আসামী বিলাসের বিরুদ্ধে আনীত সকল অভিযোগ প্রত্যাহার করবার অমুমতি দেওয়া হোক্।

মনীশ। আমার প্রবীণ ও বিচক্ষণ বন্ধু, শ্রদ্ধাম্পদ সরকারী উকিল মহাশয়, কোনরূপ প্রমাণ-প্রয়োগ ব্যতীত কেবলমাত্র নিজের থেয়াল মত যেমন নির্দোষ এবং নিরপরাধ লোকদের বিক্তম্বে গুরুতর অভিযোগ আনতে পারেন, তেমনি, দেখা যাচ্ছে, শুধু নিজের থেয়াল মত, মাত্র অহেতৃক ধারণার বশবর্তী হয়েই সেই অভিযোগ প্রত্যাহার করবার প্রার্থনা জ্বানাতে তিনি লজ্জিত বা পশ্চাৎপদ হন না।

সরকারী উকিল। অহেতুক কোন ধারণার বশবর্তী হয়ে আমি আমার প্রার্থনা জানাইনি। মোহিনী মোহনের অপরাধ আর প্রমাণসাপেক্ষ নয়।

মনীশ। তাই যদি সত্য হয়, তাহলে কেবল এক নম্বর আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগই প্রত্যাহার করা হবে কেন? আমার মক্কেল, ছুই নম্বর আসামী, শ্রীমতী মায়াদেবীই বা ওই কারণে নির্দেষ বলে মৃক্তি দাবী করতে পারেন না কেন?

সরকারী উকীল। নির্দোষ লোককে দণ্ড দেবার জন্ম আইন প্রবর্তিত হয়নি; বিচারের বিধি-ব্যবস্থাও প্রবর্তিত হয়নি নিরপরাধকে সাজ্যা দেবার জন্ম। ছুই নম্বর আসামী শ্রীমতী মায়া, তিনি দেবীই হোন, আর দানবীই হোন, যদি কোন অপরাধ না করে থাকেন, তাহলে তাঁর বিহুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রত্যাহার করতে আমরাও দিবাবোধ করব না। নোহিনীমোহনের বিরুতি বিলাসের নির্দোধিতা যেমন অবিসংবাদিতরূপে প্রমাণিত করে দিয়েছে, শ্রীমতী মায়ার নির্দোধিতার তেমন কোন প্রমাণ দেয়নি। আমার নবীন বন্ধু যদি পারেন, তাঁর সুন্দরী, শিক্ষিতা এবং স্বাধীনা মক্কেলের নির্দোধিতা প্রমাণ করতে, তাহলে অভিযোগ প্রত্যাহার করবার সুযোগ এবং সৌভাগ্য থেকে আমরা যদিইবা বঞ্চিত হই, আদালত নিশ্চয়ই তাকে মুক্তি দেবেন।

মনীশ। সরকারী উকিল মহাশয়ের কণ্ঠে যে ব্যঙ্গের স্থর ধ্বনিত হ'ল, তা পেকেই বোঝা যায় যে, আমার মক্কেল সম্বন্ধে তিনি স্বারাপ ধারণা পোষণ করেন। স্থন্দরী হওয়া, শিক্ষিতা হওয়া, অথবা স্বাধীন মনোরজি-সম্পন্ন হওয়া নিশ্চিতই অপরাধ নয় এবং যিনি ওই সব গুলে গুলী, তিনি ব্যক্ষের পাত্রী হতে পারেন না।

সরকারী উকিল। কিন্তু স্বাধীনতার নামে যিনি স্বেচ্ছাচার করেন, শিক্ষা যাঁর মনের কল্ম নাশ করে নাই, দেহের সৌন্দর্য্যকে যিনি ব্যবসায়ের পণ্য করে ভবের হাটে পদার জমিয়ে ভুলেছেন, তাঁকেও কি আমাদের শ্রহা করতে হবে ? আমরা প্রমাণ করতে পারব যে, আমাদের একটি কথাও মিথ্যা নয়। সেই কারণেই আভিযোগের সকল দায় হতে মুক্ত করে বিলাসকে আমরা সাক্ষীরূপে দাঁড় করাতে চাই।

বিচারক। কিন্তু মোহিনী মে! হনের বিবৃতি সম্বন্ধে জানবার সব কথা আমরা এখনো অবগত নই।

সরকারী উকিল। আমাদের সাক্ষী উপস্থিত। অমুমতি পেলেই তাদের আমরা হাজির করতে পারি।

বিচারক। বেশ! তাদের জবানবন্দী শুনতে আমরা প্রস্তুত।

मद्रकादी উक्ति। रनमानी कर्मकाद।

পেশকার। বনমালী কম্মকার।

বাহিরে। বনমালী কর্মকার হাজির। বনমালী কর্মকার হাজির।
[বনমালী আসিয়া ডকে দাড়াইল। তাহাকে শুপথ করান হইল ]

সরকারী উকিল। তোমার নাম ?

বনমালী। শ্রীবনমালী কম্মকার।

সরকারী উকিল। কোথায় তুমি থাক ?

वनमानी। त्राभाश्रुत। अनत्र तास्त्रात्र।

সরকারী উকিল। তুমি জমিদারবাবুর বাংলো চেন ?

বনমালী। এঁজ্ঞে।

সরকারী উকিল। জমিদারবাবুকে তুমি জানতে ?

বনমালী। এঁজে জানতাম। অমন ফুর্তিবাজ লে।ক আর হয়!

সরকারী উকিল। মোহিনী মোহনকে ভূমি চিস্তে ?

বনমালী। চিস্তাম না! আমার দোকানে বসে যে মাঝে মাঝে ভামাক থেতেন।

সরকারী উকিল। সে কেমন লোক ছিল ? বনমালী। এঁজে, এখন তিনি সগ্গগত। বলা কি ঠিক হবে ? সরকারী উকিল। বল, কেমন লোক ছিল ?

বনমালী। সত্যি কথা বলতে কি হজুর, লোক খুব ভাল ছিলেন না।

সরকারী উকিল। কেন १

বনমালী। এঁজে, ভালো লোক কি তালা ভাঙ্গবার, সিন্দুকের তালা ভাঙ্গবার, যন্ত্র তৈরী করে দিতে বলেন ?

मत्रकाती छेकिल। तलिछिन गाकि १

तम्यानी। अँड्या

সরকারী উকিল। তুমি দিয়েছিলে?

वनगानी। এँछान।।

সরকারী উকিল। কেন १

বনমালী। কেমন সন্দে হোলো। রেতের বেলায় চুপি চুপি এসে যে ওই যন্ত্র চায়, সে ভালো লোক হয়না হজুর।

সরকারী উকিল। হয়না নাকি १

বনমালী। এঁজে না। এই আপনারা ভাল ভদ্রলোক, আপনারা ত চান না।

িআদালতের সকলে হাসিয়া উঠিল

সরকারী। তাকে তুমি শেষ কবে দেখেছ ?

বনমালী। এঁজে, যে রাতে দেখলাম, তার পরের দিনই শুনলাম জমিদার বাব খুন ছয়েছেন। লাস দেখতে বাংলোয় গিছলাম . কিন্তু পুলিশ দেখতে দিলে না। জন্মের শোধ একবার দেখে নেব তেবেছিলাম; কিন্ত তা পারলাম না।

সরকারী। আচ্ছা, ও কথা থাক। মোহিনী মোহনকে কোথায় দেখেছিল।

বনমালী। দোকান বন্ধ করে বাড়ী যাচ্ছিলাম। দেখলাম একথানা হাওমা গাড়ী রাস্তায় দাঁড়িয়ে ফোঁস করছে। পাঞ্চাবীটা ঢাকনি ভূলে মথা নীচু করে কি যেন দেখছে। কল বিগড়ে গেছে বুঝলাম। কাছে যেতেই শুনলাম মোহিনীবাবু বলছেন, জলদী করে।। গলা শুনে আরো কাছে গেলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, কর্তা হয়েছে কি ? রেগে উঠে বল্লেন, তো ব্যাটার অত খবরের দরকার ক্লিরে প্ আর একটু কাছে গিয়ে দেখলাম গাডীতে একটি মেরেমান্থয়। বুঝলাম, কর্তা কেন অত গরম হয়েছেন।

সরকারী উকিল। সেই মেয়েনান্থবাটকৈ তুমি আর কথনো দেখেছ ? বনমালী। এঁজে, দেখেছি বোধ হয়। বেশী নয়, ছ'চার বার। বাংলোয় যে যে দিন খুব দুর্ত্তি হোত, সেই সেই দিন ওই কর্ত্তা মোটরে করে তাকে সহর থেকে আনত।

সরকারী উকিল। এখন তাকে দেখলে চিনতে পার ? বনমালী। হয়ত পারি হজুর। সরকারী উকিল। হয়ত বলচ কেন ?

বনমালী। এঁজ্ঞে হজুর, সব মেয়েসামুসকেই আমি একরকম দেখি কিনা।

সকলের হান্ত।

সরকারী উকিল। আচ্ছা তুর্মি যাও। মনীশ। দাড়াও।

[ বনমালী ফিরিয়া দাঁড়াইল

তুমি চোখে ভাল দেখতে পাওনা।

বনমালী। পাই হজুর। এইত দেখছি বড় হজুরের বেশ শিকারী বেড়ালের মত মোটা এক জোড়া গোঁফ রয়েছে।

সকলের হাস্ত।

মনীশ। দিনের বেলায় নয়, রাতে; রাতে ভূমি দেখতে পাওনা।

বনমালী। পাই হুজুর। সেদিন কেমন ঘুরঘুটে আছকার দেখেছিলুম।

भनीम। करव ?

বনমালী। যে রাতে খুন হয়েছিল।

মনীশ। রাভটা সেদিন অমাবস্থা ছিল ?

বনমালী। অমাবভা না হলে কি আর ওই কাজ হয়, তেনার! বার হন ?

মনীশ। কারা!

বনমালী। কেন হজুর, অপদেবতারা তাদের রক্তের তেষ্টা পেয়েছিল বলেইত থুন হল।

মনীশ। কিন্তু রাতটা যে পূর্ণিমা ছিল।

বনমালী। না হজুর, আপনার হয়ত ভুল হচ্ছে।

মনীশ। হঁ্যা, ভুল আমার হতে পারে।

বনমালী। হতেই হবে হজুর, আপনার ভুল হতেই হবে।

মনীশ। কিন্তু পাঁজিতে যে লেখা আছে পূর্ণিমা।

বনমালী। আছে নাকি ?

মণীশ। আছেইত। তাহলে দাঁড়াচ্ছে যে, তুমি রাতকাণা।

বনমালী। অন্ধকারেত দেখতে পাই।

মনীশ। তা পাও, কিন্তু মোটরে মেয়েমানুষ থাকলে দেখতে পাওনা। আচ্ছা এখন তুমি যেতে পার।

বনমালী নমস্কার করিল। চলিয়া গেল। চাপরাসী আর একটি লোককে লইলা আসিল।

সরকারী উকিল। তুমি কে <u>ণ্</u> ভূধর। ভূধর ভাদ্ধুড়ী, সরকারী উকিল। কর কি १

ভূধর। চাকরি

সরকারী। কোপায় १

ভূধর। পাটের কলে

সরকারী। পাক কোথায় ?

ভূধর। বাগবাজারে।

সরকারী। মোহনী মোহনকে জানতে ?

ভূধর। তার ঘরের পাশের ঘরটায় যে আমি আছি। তাকে চিনবনা ? মাঝে একটা কাঠের পার্টিশান কেবল আছু । সেই পার্টিশানের সারা গায়ে ছঁ যাদা। আমার ঘর আধার করে সেই ছঁ যাদা দিয়ে আমি তার কাণ্ড দেখতাম।

সরকারী উকিল। কি কাগু।

ভূধর। এই মাতলামো।

সরকারী উকিল। সে যেদিন আত্মহত্যা করল, সেদিন তুমি ছিলে ?
ভূধর। ছিলাম গুজুর। কিস্তু আত্মহত্যা যে করছে, তা কি
তথন নুঝেছি ? বুঝলে তো লোকটাকে বাঁচাতে চেষ্টা করতুম।

সরকারী উকিল। তুমি কি করে জানলে যে, সে আত্মহত্যা করেছে ? আর কেউত তাকে খুনও করতে পারে।

ভূধর। রাত ছুটো অবধি পাগলের মতো সে ঘরময় ঘূরে বেড়াতে লাগল। তার পায়ের শব্দে আমার ঘুমই হোলনা। বিছানায় গড়াই আর উঠে উঠে দেখি। শেষটায় দেখলাম বসে বসে একখানা কাগজে কি লিখছে—একখানা লাল কাগজে।

সরকারী উকিল। এই রকম কাগজে।

ভূধর। হাা, হজুর। অনেকক্ষণ বসে বসে কি লিখল। তারপর একটা ওয়ুধের প্লাসে করে কি যেন খেল। আমি ভাবলাম মদ হবে বা

ওযুধ হবে। তারপর সে শুয়ে পডল...আর আমিও। আপিস থেকে ফিরে বিকেল বেলায় এসে শুনলাম, হুজুর, তার হয়ে গেছে! হুজুর, একবার যদি দন্দে হোত, তাহলে কি আর সে বিষ খেয়ে মরতে পারত পূ আমি চেঁচিয়ে লোক জড়ো করতুম।

সরকারী উকিল। আচ্ছা, তুমি যাও।

িসে নামিয়া গেল, চাপরাশী আর একটা লোককে কাঠগড়ায় দাঁড করাইল।

সরকারী উকিল। তোমার নাম १

ছবেরাম। হরেরাম সাহা

সরকারী উকিল। মোহিনীকে চিনতে ?

হরেরাম। সে আমার দোকানে এক সময় খাতা লিখত

সরকারী উকিল। তার হাতের লেখা চেন ?

হরেরাম। চিনি।

4

সরকারী উকিল। এ তার হাতের লেখা কি না দেখত।

হরেরাম। তারই হাতের লেখা। আর আমার এই খাতাই ত ब्रद्मरह। भिलिएय मिथलहे वृक्षरा भावरवन।

ি থাতা দিল।

সরকারী উকিল। আচ্ছা তুমি যাও।

িসে নামিয়া চলিয়া গেল।

সরকারী উকিল। ধর্মাবতার করোনারের verdict এবং Handwriting Expertএর অভিমত আমাদের কাছে রয়েছে।

[ ব্রুজের হাতে সুইখানা কাগজ দিলেন। জব্ধ তাহা দেখিয়া স্কৃড়িদের হাতে দিলেন। জুড়িরা তাহা দেখিতে লাগিলেন।]

ধর্মাবতার এবং স্কৃড়ীর সুধী সদস্তগণ, আপনারা তনলেন ঘটনার দিন

মোহিনী মোহন এক নারীকে নিয়ে বাংলোয় গিয়েছিল, লোকরঞ্জনকে মশ্বপান্ত করিয়েছিল। আপনারা শুনলেন, তাদের বাংলো ছেডে চলে যাবার পরেই লোকরঞ্জন্তে মৃত অবস্থায় দেখা গেল, একটা সৌটারে মোহিনী মোহনকেও দেখা যায় সদর রাস্তার উপরে। সঙ্গে ছিল ं अपेटि নারী। তারপর, মোহিনীমোহনকে প্রায় সারারাত ধরে তার ঘরে উত্তেক্তি ভারে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেল, তাঁকে এই রকম একখানি কাগ<del>জে চিঠি লিখতেও</del> দেখা গেল। পরের দিন তার মৃতদেহ দেখা গেল। ব্লারোনারের অনুসন্ধানে প্রমাণিত হোল, সে আত্মহত্যা করেছে, মোহিনীমোহনের হাতের লেখা যারা জানত, তারাও বল চিঠিখানি তারই লেখা, handwriting expertও তাই সমর্থন করলেন। আমি 'এখন জাস্তে চাই, এর পরও কি বিলাদের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ উপস্থিত করা যায় 

এর পরও কি বলা চলে, এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সে সংশ্লিষ্ট ছিল ? যদি বিলাসের বিরুদ্ধে অভিযোগের কোন কারণ না থাকে, যদি এই হত্যার ষড়যন্ত্রের সঙ্গে তাকে সংশ্লিষ্ট করা ন। চলে, তাহলে আপনারা নিশ্চিতই তাকে অব্যাহতি দেবেন। আপনাদের অমুমতি নিয়ে আমি বিলাসকে সাকী রূপে দাঁড় করিয়ে বুঝিয়ে দোব, মোহিনী মোহনের সঙ্গিনীটি কে ? কার তৃষ্টি সাধনের জন্ত, কার অর্থ-লোলুপতা, কার ভোগ-লালসা নির্ত্ত করবার জন্ম মোহিনী মোহনকে এই হত্যা করতে হয়েছিল ? কে দেই নারী ? অপরিচিতা কেহ, না আমাদেরই সন্মুখে উপবিষ্ঠা, শিক্ষিতা, স্থুন্দরী, স্বাধীনা ওই নারী।

বিচারক। বিলাসকে সাক্ষী করবার পক্তে কোন বাধাই আর নেই।

সরকারী উকিল। তাহলে?

[তিনি ঈঙ্গিত করিলেন। বিলাসকে লইয়া প্রহরীরা সাক্ষীর কাঠ-গড়ায় গাঁড় করাইল। সরকারী উকিল। কভদিন আপনি লোকরঞ্জনের কাছে কাজ করেছিলেন ?

বিলাস। মাত্র ছয় মাস।

সরকারী উকিল। তার আগে আপনি কি করতেন ?

বিলাস। মাষ্টারীও করেছি, সাহিত্য-চর্চাও করেছি।

সরকারী উকিল। লোকরঞ্জন কেমন লোক ছিলেন १

বিলাস। অত্যন্ত মছাপ এবং লম্পট।

সরকারী উকিল। বিষয়-সম্পত্তির কাজ কর্ম্ম কিছু কথনো দেখতেন ?

বিলাস। না। দেখবার ইচ্ছাও ছিলনা। তহবিলে কিছু টাকা জমলে তাই নিয়ে তিনি বাংলোয় চলে যেতেন। ফুরিয়ে না যাওয়া পর্যান্ত সহরে ফিরতেন না।

১ম জুরী। আপনি তাঁকে নিবৃত্ত রাখবার চেষ্টা করতেন না ? বিলাস। প্রকাশ্যে করতে পারতুম না।

২য় জুরী। কেন ?

বিলাস। চাকরি হারাবার ভয়ে। প্রভূর বিরাগভাজন হলে ভূত্যের চাকরি যে থাকে না, এ জ্ঞান আমার ছিল।

সরকারী উকিল ৷ ঘটনার দিন আপনি বাংলোয় গিয়েছিলেন ?

বিলাস। সন্ধ্যায় একবার গিয়েছিলাম।

সরকারী উকিল। সেথানে গিয়ে কি দেখলেন १

विलाम । त्मथनूम, त्माहिनी आंत्र मात्रा তात्क मन थाउत्रात्छ ।

সরকারী উকিল। আপনি কি করলেন?

বিলাস। আমি তাদের তখুনি বাংলো ছেড়ে চলে যেছে বলুম। বাবু আমাকে অপমান করলেন। রেগে আমিই চলে এলুম।

্ৰ বিচারক। পুলিশ যখন মায়াকে ধরতে যায়, তথন আপনাকেও

সেইখানেই তারা দেখতে পায়। কেমন করে তা হোলো ? আপনি সেখানে গিয়েছিলেন কেন १

বিলাস। প্রভুর অপহত টাকা উদ্ধার করবার জন্ম।

তর জুরী। আপনি কি জানতেন যে, আপনার প্রভুর টাকা অপহৃত হয়েছে ?

বিলাস। স্থির জাস্তম না। অনুমান করেছিলুম মাত্র। বিচারক। হেতু?

বিলাস। যখনই বাবু বাংলোয় যেতেন, তারপরই দেখা থেত তহবিল শৃক্ত। বাংলো থেকে বেরিয়ে নিজের কয়েকটা জরুরি কাজ দেরে বাড়ী ফিরে বদে বদে বাবুর কথা ভাবচি, হঠাৎ আমার মনে ছোল এবারও হয়ত বাবু তহবিল শৃত্য করে টাকা নিয়ে গেছেন। ষ্টেট সংক্রান্ত কাজের জন্ম পরের দিনই অনেকগুলো টাকা দরকার ছিল। আমি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠ্নুম। তথুনি মোটারে বেরিয়ে পড়নুম। গিয়ে দেখলুম, যা ভয় করেছিলুম তাই-ই সতিয়। তহবিল **শৃক্ত** করে বাৰু টাকা নিয়ে চলে গেছেন। আসিত মাধায় হাত দিয়ে বসে পড়লুম। একটু স্থির হতেই মনে হোল, টাকা বাবুর কাছে নিশ্চিতই নেই, এতক্ষণ তা হস্তাস্তরিত হয়েছে। মোটার করেই বেরিয়ে পড়লুম। মায়ার বাড়ী গিয়ে যখন পৌছি তখন রাত বারোটা। তখনো কিছ মায়ার ঘরে আলে। জলছিল। সে গান গাইছিল আর জনকত লোক হল্লা করছিল। আমি মোটারে বদেই রইলুম।

মায়। আমায় একপ্লাস জল দেবেন ? আমার বড্ড তেষ্টা পেয়েছে। িপেশকারের ইঙ্গিতে চাপরাশী জল আনিয়া দিল। মায়া এক দুমুকে গ্লাসটা খালি করিয়া ফেলিল।

সরকাবী উকিল। কতকণ আপনি সেখানে বসে রইলেন ? विनाम। त्रां इत्हां व्यविशः इत्हांत्र ममग्र माग्रात वाड़ी त्थत्क তিনটে লোক বেরিয়ে এল, মাতাল। মারা জানালায় দাঁড়িয়ে ছিল। আমি প্রায় দোঁড়ে গিয়ে উপবে উঠ্নুম, তাকে ভাববার অবসর নাদিয়ে সোজা বলে ফেল্লুম বাবুর কাছ থেকে যে-টাকা সে আত্মসাৎ করেছে, তা ফিরিয়ে দিতে।

৪র্থ জুরী। মায়া কি প্রকৃতস্থা ছিল ?

বিলাস। খুব। আমার প্রশ্নে একটুও না দ্যে, আমাকে শাসিয়ে বল্পে, আমি যদি না তথুনি ঘর থেকে বেরিয়ে যাই, তাহলে চেঁচিয়ে সে লোক জড়ো করবে। কত অন্ধ্রোধ, উপরোধ, কাক্তি, মিনতি করে আমি তাকে জানালুম যে টাকাগুলো না পেলে বাবুর বিষয়টা বে-হাত হয়ে যাবে। কিছুতেই সে কবুল করল না।

৫ম জুরী। তাহলে টাকাগুলো আপনার কাছে পাওয়া গেল কি করে ?

বিলাস। অমুরোধ-উপরোধে যা করতে পারলুম না, ছলনার আশ্রয় নিতেই তা সহজ্ঞসাধ্য হয়ে উঠল। বলুম, মোহিনীর সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করবার চেয়ে আমার সহযোগে কাজ করা তার পক্ষে শ্রেয়:। কেননা আমার সাহায্য পেলে সে দীর্ঘকাল ধরে নির্ধিয়ে এবং নির্দ্ধপদ্রবে জমিদারকে দোহন করতে পারবে। তাকে আমি বুঝিয়ে দিলুম যে, টাকার আমারও দরকার আছে। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে সে বলে, আমারই সহযোগিতায় ভবিষ্যতে সে কাজ করবে। তারপর কৌশলে তার কাছ থেকে টাকাগুলো যথন উদ্ধার করলুম, তথন ভোর হয়ে গেছে। সেই সময়েই পুলিশ গিয়ে উপস্থিত হোলো। সন্দেহ করে আমাকেও গ্রেফ্তার করল।

মায়। আমি আর একটু জল চাই—আর একটু।
[ আবার আর এক মাস জল পান করিল
সরকারী উকিল। আপনি জান্তেন না যে আপনার মনিব হত ?

विलाम। ना।

সরকারা উকিল। কখন তা প্রথম শুনলেন ?

বিলাস। পানায় গিয়ে।

সরকারী উকিল। আহ্না, আপাতত আপনি একটু **অপেকা** কর্মন।

িবিলাসকে লইয়া প্রাহরীর এক যায়গায় বসাইল।

मत्काती छेकिन। वाश्टनात वाव् कि ककत्र छेकिन।

[ ফকরউদ্দিনকে ডকে দাঁড় করান হইন। সে শপথ গ্রহণ করিল।

সরকারী উকিল। তুমি বাংলোর বারুচিচ ?

ফকরউদিন। জী হজুর।

সরকারী উকিল। খুনের রাতে তুমি বাংলোয় ছিলে ?

ফকরউদ্দিন। জী ছজুর!

मत्रकाती छेकिन। तम तात्व त्छामात नातू मन त्थरम्हिन ?

ফকরউদিন। জী হজুর।

भवकाती **উकिन। वाः** लाग स्न-िमन आत स्क हिन १

ফকরউদ্দিন। মোহিনী বাব।

সরকারী উকিল। আর ?

ফকরউদ্দিন। এক ঔরং।

সরকারী উকিল। তাকে তুমি চেন ?

ফকরউদ্দিন। জী হজুর, ওহি জনানা।

িমায়াকে দেখাইয়া দিল

সরকারী উকিল। আচ্ছা, তুমি যেতে পার। মনীশ। জেরা ঠারো।

[ বাবুচিচ ফিরিয়া দাড়াইল

মনীশ। তুম আচ্ছার সুই করনা নেই সকতা স্থায় ?

ফকরউদ্দিন। তজুর, দশ বরষদে মায় ওহি কাম করতা হঁ।

মনীশ। হো সকতা। মগর মাতোয়ালা মনিবকো র সুই কই

দিলদে করতা হায় ?

ফকরউদ্দিন। কারা ! সার নিমকহারাম হঁ ?
মনীশ । উস্রাতকো তুম দিল লগাকর র সুই কিয়া থা ?
ফকরউদ্দিন। জী হজুর ।
মনীশ । কভি বাহার গিয়া থা ?
ফকরউদ্দিন। কভি নেই।

মনীশ। কোঠিমে আনেওয়ালা যানেওয়ালাকো দেখনেকে তোমারা মওকা মিলা থা ?

ফকরউদ্দিন। জী, নেহি।
মনীশ। আচ্ছা আভি তুম যা সকতা হো।
সরকারী উকিল। ইন্সপেক্টার ব্যানাজ্জী।

[ ইন্স্পেক্টার ব্যানাজ্জী আসিয়া শপথ গ্রহণ করিলেন

সরকারী উকিল। আপনি আসামীদের গ্রেফ তার করেছিলেন ?

ইন্স্পেক্টার। হাঁা।

>ম জ্রী। মায়াকে আপনারা সন্দেহ করলেন কি করে ?

ইন্স্পেক্টার। বাংলায় মায়ার নাম লেখা একখানি রুমাল পাই।

সরকারী উকিল। দেখুন ত এই রুমাল নাকি ?

ইন্স্পেক্টার। আজ্ঞে হাঁ।

২য় জ্রী। আর কারু নাম কি মায়া হতে পারে না।

ইন্স্পেক্টার। অবশ্রুই পারে। কিন্তু বাংলোর বার্চি আমাকে

কলে কে একটি মাত্র কেয়েলোকই সেদিন বাংলোয় গিয়েছিল। আর

তাকে সে-ই টাাক্সি করে বাংলােয় নিয়ে যায়। এই মায়ার বাড়ী সেই-ই চিনিয়ে দেয়। আর আসামীও স্বীকার করেন এই রুমালথানি তার।

৪র্থ জুরী। (মায়াকে) আপনি কি স্বীকার করেন যে, এ কুমালখানি আপনার।

মায়া। হাঁ, হাাঁ, স্বীকার করছি। আগেও করেছি, এখনও করছি। আমি সব স্বীকার করছি। সমস্ত অভিযোগ, সকল অপরাধ।

সরকারী উকিল। ও কণা আমরা পরে তুলন। মায়ার বাড়ী গিয়েই কি আপনার। বিলাসকে দেখতে পান १

ইনস্পেক্টার। তিনিই আমাকে পথ দেখিয়ে মায়ার ঘরে নিয়ে যান :

৩য় জুরী। আচ্ছা, বাবুচিচ ফকর উদ্দিন কি আপনাকে বলেনি যে, মোহিনীমোহন মায়াকে নিয়ে বাংলো ছেড়ে চলে যায় ?

इनम्प्रक्वात । वत्नि इन ।

৫ম জুরী। তাহলে মোহিনীর বাডীতে আপনারা গেলেন না কেন গ

ইনস্পেক্টার। আমরা মনে করেছিলুম যায়ার বাড়ীতেই তাকে পাব। সরকারী উকিল। কিন্তু সেখানে গিয়ে পেলেন বিলাসকে १

ইনস্পেক্টার। হাঁ, তাঁকে পেলুম, টাকাও পেলুম তাঁর কাছে। মনে করলুম ফকরউদ্দিন হয়ত ভুলই দেখেছিল। মায়ার **দকে মোহিনী** ছিলনা, হয়ত বিলাসই ছিল।

সরকারী উকিল। তাই বিলাসকেই আপনি গ্রেফ্তার করলেন ? ইনসপেক্টার। হাঁ।

সরকারী উকিল। তারপর মোহিনী মোহনের আত্মহত্যার খবর ষখন পেলেন, যখন তার বিবৃতি পেলেন ?

ইন্স্পেক্টার। তথনই আমাদের ভুল বুঝতে পারলুম। আরো

অফুসন্ধান করে জানলুম খুনের দিন বাংলো থেকে বিলাস আর মায়া।
একসন্ধে বেরোয়নি—বেরিয়েছিল মোহিনী মোহন আর মায়া।

সরকারী উকিল। আপনি যেতে পারেন।

[ ইন্স্পেক্টার নামিয়া গেলেন ]

সরকারী উকিল। আগনারা সবই শুনলেন। প্রভুভক্ত, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, শিক্ষিত এক ভদ্রলোক তার মনিবের উপকার করতে গিয়ে যে ভাবে विश्रव हर्ष अएए हिल्लन, जा जाशनाता जानतन। जाशनाता वृक्रा পারলেন যে দেবীরূপে পরিচিতা, শিক্ষার আলোকপ্রাপ্তা, সুন্দরী একটি তরুণী ভদ্রমাজে থেকেও কেমন ব্যাভিচারে লিপ্ত ছিল, নারী চরিত্রের সকল সম্পদ বিসর্জন দিয়ে কেমন করে ছলনা, প্রতারণা করে পরের অর্থ বিনা বাধায় সে আত্মসাৎ করে যাচ্ছিল। মায়াদেবীর পক্ষ সমর্থন করা যিনি ধর্ম বলে গ্রহণ করেছেন, তিনি তাঁর মকেলের নির্দোষিতা প্রমাণ করবার জন্ম কিরূপ গল্প রচন। করেছেন, তা আমি অমুমান করতে অসমর্থ। কিন্তু এই কথাটি আমি জোর করেই বলতে পারি যে, গল্প-রচনায় যতখানি দক্ষতাই তিনি অর্জন করে থাকুন না কেন—যে সকল প্রমাণ আমরা পেয়েছি, যে সকল তথ্য আমরা অবগত হয়েছি, কোন মতেই সে-সব তিনি অমূলক বলে উড়িয়ে দিতে পারবেন না। স্থায়ের স্কন্ম বিচারে অপরাধীর সকল তুষার্য্য প্রকাশিত হয়ে পড়বে, আসামী তার রূপ-যৌবন দিয়ে, তার সারল্যের অভিনয় দিয়ে বিচারের দণ্ডকে প্রতিহত করতে পারবেনা।

[ সরকারী উকিল আসন গ্রহণ করিলেন। আদালতে একটা ভঙ্গনধ্বনি শোনা গেল। ধীরে ধীরে মনীশ উঠিয়া দাঁড়াইল, ধীরে ধীরে সে বলিতে লাগিল]

ষনীশ। আমি বয়েসে নবীন সন্দেহ নেই। সংসারকে আমি

ভালো করে জানি না, বুঝিনা এবং তা স্বীকার করতেও আমি লক্ষিত নই। আমার পরম বন্ধু, প্রবীণ সরকারী উকিল মহাশয়, তাঁর পাকাবৃদ্ধি প্রয়োগ করে নামলাটি যেভাবে সাজিয়েছেন, তা হয়ত প্রশংসা পাবারই যোগ্য। হয়ত সত্য-মিথা। নিরূপনের জন্ম ধারা উদ্গ্রীব নন, যারা ভধু সময় কাটাবার জন্ম গল ভনতে অভ্যন্ত, তাঁরা তাঁর ঘটনা বিষ্ঠাস-নৈপুণ্যের, তাঁর বাক্চাতুর্য্যের পরিচয় পেয়ে পঞ্চমুখে তাঁর প্রশংসাই করবেন; কিন্তু ক্সামবিচারের এই শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানে বিচারের গুরু দায়িত্ব নিয়ে যাঁরা সমাসীন, গল্প শোনবার অলস-বিলাসে কালক্ষেপ করবার অবসর তাঁদের নেই। সত্যকে আশ্রয় করে তাঁরা ওই পবিত্র আসন গ্রহণ করেছেন, মিথ্যাকে কগনো তাঁরা প্রশ্রয় দেবেন না। তাঁদের স্থাবিচারে প্রকৃত অপরাধী দণ্ড পাবে, সত্যকে গোপন রাখনার সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবে, মিথ্যাকে বারা প্রশ্রয় দিয়েছে, লজ্জায় তারা মুখ লকোবে। আমার মকেল প্রীযুক্তা মাগ্রা দেবী নিজের অজ্ঞাতসারে একটা হীন যড়যন্ত্রজালে আবদ্ধ হয়ে যে অকারণে লাঞ্চিত হয়েছেন, সরকারী সাক্ষীদের সওয়াল জবাব দিয়ে তাই আমি ব্রিয়ে দোব। আমাকে সেই অনুমতি দেওয়া হোক।

মনীশ চারিদিকে চাছিয়া দেখিল। আদালতে আবার মৃত্তঞ্জন-श्रवनि শোনা গেল। বিলাস আসিয়া দাঁড়াইল।

মনীশ। আপনি কত দিন লোকরঞ্জনের কাছে কাজ করছেন? विलान। इत्रमान।

गनीन। এই ছয়মাসের মাঝে আপনি মায়াদেবীকে লোকরঞ্জনের বাংলোয় ক'বার দেখছেন ?

বিলাস। বছবার। মনীশ। ঠিক করে বলুন, ক'বার ? বিলাস। পাঁচ ছয়বার।

মনীশ। নিয়মিত ভাবে মাসে একবার করে কি তিনি বাংলােয় যেতেন ?

বিলাস। না, তেমন কোন নিয়ম ছিল না।

মনীশ। এই ঘটনার কতদিন আগে আপনি মায়াদেবীকে বাংলায়। দেখেছিলেন ?

বিলাস। দিন কুড়ি আগে একবার যেন দেখেছিলুম।

মনীশ। সময়টা আপনার ঠিক মনে আছে ?

বিলাস। আছে।

মনীশ। আমি আপনাকে বলছি, আপনি ভুল করেছেন। কুড়ি দিন আগে আপনি মায়াদেবীকে বাংলোয় দেখেন নি। আপনি তা দেখতে পারেন না।

বিলাস। হয়ত আমার ভুলই হয়েছে। মাসথানেক আগে দেখেছি।

মনীশ। একমাস আগে মায়াদেবী যে বাংলোর বাইরের কোন স্বাস্থ্যনিবাসে ছিলেন না, একথা আপনি প্রমাণ করতে পারেন ৪

বিলাস। ঠিক কতদিন আগে দেখেছি, তা শ্বরণ হচ্ছে না।

मनीम। वांश्लाद मार्यापनवीटक व्यापनि कथना प्राटशन नि।

বিলাস। পাঁচ ছবার দেখেছি।

মনীশ। আচ্ছা এইবার বলুনত, মোহিনীমোহন লোকরঞ্জনের ক্ষতি করছে একথা জেনেও তাকে তাড়িয়ে দেন নি কেন ?

বিলাস। সে-কথা ত আগেই বলেছি—চাকরীর মায়ায়।

মনীশ। চাকরি আপনি কেন করতেন ?

বিলাস। টাকার জন্ম।

মনীশ। টাকা না পাবার ভয়ে আপনি মোহিনীমোহনের ছ্কার্য্য সম্বন্ধে কোন কথা আপনার মনিবকে বলতেন না, কেমন ? বিলাস। টাকার প্রয়োজন আমি অস্বীকার করতে পারি না।

মনীশ। অপর একজন লোক আপনার মনিবের ক্ষতি করছে জেনেও টাকা না পাবার ভয়ে আপনি যখন চপ করে থাকতে পারেন. তখন টাকা পাবার লোভে আপনি নিজেও অপরের ক্ষতি অনায়াসে করতে পারেন।

বিলাস। জীবনে কখনো আমি কারু ক্ষতি করিনি।

মনীশ। কারুরই না १

বিলাস। না।

মনীশ। হয়ত আবার আপনাকে স্বীকার করতে হবে যে, আপনি ভুলই করেছেন। ভালো করে মনে করে দেখুন।

বিলাস। জীবনে কারুরই ক্ষতি আমি করিনি।

মনীশ। এক নারীর १

विनाम। ना, ना।

মনীশ। এক কুমারীর ? বলুন, এক কুমারীর ?

विवाम। ना, ना।

মনীশ। আচ্চা, আপনি মায়াদেবীকে ঘটনার আগেও চিন্তেন ?

বিলাস। হাঁ, আমি তাকে আগে পাচ-ছয়বার দেপেছি।

মনীশ। তারও বেশি দেখেছেন।

विनाम। ऋत्र (नरे।

মনীশ। স্থারণ আমি করিয়ে দিচ্ছি। লোকরঞ্জনের চাকরি করবার আগেও আপনি মায়াদেবীকে জান্তেন...

মায়া। ধর্মাবতার।

িসকলে ভাহার দিকে চাহিল

যিনি আমার নির্দোষিতা প্রমাণ করবার চেষ্টা করছেন, তিনি মিখা! শ্রম করছেন। আপনি আমায় দণ্ড দিন।

বিচারক। অপরাধ যতকণ প্রমাণিত না হবে, ততকণ তোমাকে আমরা দণ্ড দিতে পারিনা।

মায়া। কিন্তু আমি যে অপরাধ স্বীকার করছি। আমি আর বিচার চাই না, আমি দণ্ড চাই।

বিচারক। তুমি বিচার চাও না, কেবল দণ্ডই চাও?

মায়া। হাঁ, হাঁ, আমি দণ্ড চাই, ফাঁসি, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, আমরণ কারাবাস।

মনীশ। অত্যধিক মানসিক উত্তেজনার ফলে আমার মক্কেল আজ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আমার তাই নিবেদন আজকার মত আমাদের কাজ স্থগিত রাখা হোক।

মায়া। না ধর্ম্মাবতার, এ যাতনা আর একটি দিনও আমি সইতে পারব না। আপনি দণ্ডের আদেশ দিন,—আমি স্বীকার করছি আমি অপরাধী, আমি অপরাধী, আমি অপরাধী।

[ বলিতে বলিতে মায়া একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়া ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। ]

## দ্বিতীয় অঙ্ক

### প্রথম দৃগ্য

[ নিখিলের বসিবার ঘরে একটা ইজি চেয়ারে শুইয়া নিখিল এক-খানি কাগজ দেখিতেছে। তাহার মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। শঙ্কর প্রবেশ করিল ]

শঙ্কর। বাবু!

নিখিল। কি শঙ্কর १

শঙ্কর। একবার বাড়ীর ভিতর যেতে হবে।

নিখিল। কেন, বন্ত ?

শঙ্কর! থোকা বড কাদচে।

নিখিল। খিদে পেয়েছে হয়ত।

শঙ্কর। না বাবু, একটু আগেই ত হুধ থাইয়েছি।

নিখিল। অসুখ করেনি ত!

শঙ্কর। ডাক্তার এসেছিলেন গিন্নীমাকে দেখতে। তাঁকে দেখালাম। তিনি ত বল্লেন, বেশ ভালোই আছে।

নিখিল। তবে যা। খেলনা-টেলনা যা হয় একটা কিছু দিয়ে শাস্ত করগে যা।

[ শঙ্কর চলিয়া গেল।

এই ছেলেকে আমি কেমন করে বাঁচিয়ে রাধব, বড় করে তুলব।
মনীশ প্রবেশ করিল।

এই যে মনীশ! আদালতের খবর কি?

মনীশ। তুমি এখন কেমন আছ ?

নিখিল। একটু চলা-ফেরা করতে পারছি আজ্ঞ। তুমি আদালতের খবর বল।

্রি [মনীশ একথানা চেয়ারে বসিয়া কহিল।

মনীশ। খবর ভালে। নয়।

নিখিল। শাস্তি হয়ে গেছে ?

মনীশ । দশ বছর।

নিখিল। দশ বছর!

মনীশ। হাঁা, দশ বছর সশ্রম কারাদও।

[ নিখিল মাথা চাপিয়া ধরিল।

মনীশ। নিখিল।

নিখিল। দশ বছর সশ্রম কারাদও।

यनी । गारनकाति किंख शानाम (भरदर्घ।

निथिल। ग्रँग १

यनीम। एम नित्रभताथ।

নিখিল। বিচারে তাই প্রতিপন্ন হলো ?

মনীশ। প্রতিপন্ন হলো যে, জমিদারকে খুন করেছে তার মোসাহেব মোহিনীমোহন। কৃত কর্ম্মের অনুশোচনায় সে আত্মহত্যা করেছে আর তাই করবার আগে সে তার অপরাধের কথা লিখে রেখে গেছে। আদালত তাই সতা বলে গ্রহণ করেছেন।

নিখিল। তাহলে মায়ার অপরাধ ? সে কেন দণ্ড পেল ?

মনীশ। সেই ছুল্চরিত্রা নারী.....

[ निश्रिन नाकारेया छेठिन।

निश्वित। भनीन!

মনীশ। আদালতে প্রমাণিত হয়েছে মোহিনীমোহনের সঙ্গে তার ছিল একটা অবৈধ সম্বন্ধ...

নিখিল। আর আমি গুনতে চাই না, মনীশ...আর তোমাকে কিছু বলতে হবে না।

িনিখিল কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল। মনীশ চুপ করিয়া রহিল।
নিখিল। আমি তোমার উপর নির্ভর করে নিশ্চিম্ব ছিলুম, ভেবেছিলুম কতগুলো জঘন্ত চরিত্রের লোকের হীন ষড়যন্ত্র ভেদ করে, সত্যকে
তুমি প্রকাশিত করতে পারনে। এখন দেখচি, আমি ভুল করেছিলুম।
সত্যকে তুমি ত প্রকাশ করতে পারনেই না, অধিকস্ক মিগ্যাকেই
প্রতিষ্ঠিত করে একটি নিম্নলম্ক নারীর চরিত্রে তুমি দূরপনেয় কলম্ককালিমা মেখে দেবার সহায়তা করলে।

মনীশ। তুমি অকারণে উত্তেজিত হয়ে উঠছ, নিখিল।

নিখিল। অকারণে!

মনীশ। আদালতে যা প্রমাণিত হ'ল আমি শুধু তাই বলছি।

নিখিল। কিন্তু কেমন করে তা প্রমাণিত হোল ?

মনীশ। সেই মেয়েটি যে সমস্ত অভিযোগ স্বীকার করে নিল। একটিবার প্রতিবাদও করল না।

নিখিল। তার চরিত্র সম্বন্ধে একা**ন্ত** মিপ্যা ওই উক্তি সে সমর্থন করল।

মনীশ। প্রতিবাদ ত করল না। জমিদারকে ভূলিয়ে অর্থ সংগ্রহ
করবার চেষ্টা সে বহু দিন থেকেই করছিল। সেই উদ্দেশ্ত নিয়ে বহুবার
মোহিনীমোহনের সঙ্গে সে ওই বাংলায় গিয়েছিল। উদ্দেশ্ত-সাধনে
নেহাৎই বখন সে ব্যর্থকাম হয়ে উঠল, তখনই মোহিনীমোহনকে
নরহত্যায় উত্তেজিত করে তুল্প এবং জমিদারটি হত হলে সে তার বহু
টাকা আত্মগাৎ করল।

নিথিল। আমি তোমাদের আইন-আদালত সম্বন্ধে কিছুই জ্বানি না, বুঝি না। কিন্তু এও কি প্রমাণিত হয়ে গেল যে, বিলাস তাকে তার বাড়ী থেকে নিয়ে যায়নি ?

মনীশ। বিলাসকে যে কোন কালে সে চিনত, সে কথা সে স্বীকারই

 করল না।

[ নিখিল পাথরের মতো বসিয়া রহিল।

মনীশ। নিখিল!

নিখিল। এই হত্যাকাণ্ডের পিছনে কত বড় একটা যড়যন্ত্র যে রয়েছে, তা কি অনুমানে তুমি বুঝতে পারচ না ?

মনীশ। অনুমানের কথা আদালতে টে কৈ না।

নিখিল। কিন্তু যা সত্য १

মনীশ। সব সত্য কথা তুমিই কি প্রকাশ করেছ?

নিখিল। না, সব কথা বলতে পারিনি। হয়ত কোন দিন তা বলতে পারবও না।

মনীশ। যতই ভাবচি, ব্যাপারটা ততই আমার কাছে রহস্তমত্র বলে মনে হচ্ছে। কিছুই যে আমি বুঝতে পারছি না।

নিখিল। পৃথিবীটাকে তোমরা দেখ আইনের চশমা এঁটে। তাই সত্য যা, তা তোমাদের কাছে ধরা পড়ে না। সহজ্ব বৃদ্ধি দিয়ে, সহজ্ব দৃষ্টি দিয়ে যদি বৃষতে চাইতে, তাহলে সহজ্বেই সকল কথা বৃষতে পারতে।

মনীশ। এই মামলার স্থক থেকেই তুমি উকিল-পাড়ায় ঘোরা-ফেরা করতে লাগলে। হঠাৎ একদিন মাথা ফাটিয়ে বাড়ী এলে। আজ রায় শুনে তুমি ক্ষিপ্ত-প্রায় হয়ে উঠলে। এ-সব কি বলত ?

নিখিল। তোমার কি মনে হয়?

মনীশ। আমি ত বল্লম কিছুই বুঝতে পারছি না।

নিখিল। তাহলে বোঝবার চেষ্টা আর করে। না।

मनीम। नाहेवा कतनुम। किन्छ পরের বোঝা বইবার এই বদ-অভ্যেস তুমি কবে ছাড়বে বলত 🤊

নিখিল। বোঝার কথাই ত ভাবছি মনীশ। ভাবচি, বইবার শক্তি কি সতাই পাব ? আচ্ছা মনীশ, এই মামলা সম্বন্ধে আর কি কিছু করবার নেই ? ওই মেয়েটিকে কি কোন মতেই মুক্ত করে আনা যায় না ?

মনীশ। ও যে এই দণ্ড বরণ করে নিতে বদ্ধপরিকর!

নিখিল। তার কারণ জান ? জীবনে যে আঘাত ও পেয়েছে, তা ওর বেঁচে থাকবার আনন্দকে একেবারে হরণ করে নিয়ে গেছে। আজ সম্ভব হলে ও হয়ত আত্মহত্যাই করত।

শিক্ষর প্রবেশ করিল।

কি রে শঙ্কর।

শঙ্কর। খোকাকে কিছুতেই শাস্ত করতে পারচি নে।

নিখিল। মনীশ ! আমি কি করি বলত ?

মনীশ। আমায় ক্ষমা কর। তোমাকে উপদেশ দেবার শক্তি আমার নেই। কোথায় কোন অসহায়া নারীর প্রতি কি অবিচার চলছে, কোথায় কোন মা-হারা শিশু পড়ে রয়েছে, তুমি দব ছেড়ে তাই খুঁজে বেড়াবে, অ্যাচিত ভাবে তাদের সকল দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেবে. নিজের চলবার পথ নিজেই হুর্বহ করে তুলবে ! আর উপদেশ দিয়ে তোমাকে এই বদ অভ্যাস থেকে কে মুক্ত করবে ?

নিখিল। সতা মনীশ, এ থেকে আমার আর মুক্তি নেই!

মনীশ। আছা আজকের মত আমি তাহলে উঠি। নিজেকে সুস্থ করে তোলবার চেষ্টা করো।

[মনীশ গমনোগ্যত হইল ]

নিখিল। মাঝে মাঝে খবর নিয়ো।

[ মনীশ চলিয়া গেল ]

খোকাকে নিয়ে কি করা যায় শঙ্কর ?

শঙ্কর। আমি ত বলেছি ওদের আমি বুঝতে পারি না। কিন্তু বাবু, ওর মা কেমন মেয়ে মান্ত্রষ ? সোনার চাঁদ ওই ছেলেকে ফেলে কেমন করে দূরে রয়েছে ?

নিখিল। কেউ যদি বেঁধে রাখে, তাহলে কি করতে পারে সে ? শঙ্কর। আচ্চা বাবু, ওর মায়ের নাকি ফাটক হয়েছে ? নিখিল। তুইও তা শুনেছিস ? সবাই জেনে গেছে ? শঙ্কর। না বাবু, এ বাড়ীর আর কেউ জানে না।

নিখিল। শোন শঙ্কর, বাড়ীর আর কেউ যেন না এ কথা শোনে।
তুই যদি মুখ বন্ধ রাথতে না পারিস, তাহলে তোকেও আমি ছাড়িয়ে
দোব। তথু তোকেই নয়—পুরোণো লোক যে যে আছিস, সবাইকে
আমি তাড়িয়ে দিয়ে নতুন লোক আনব। তারা জানবে খোকা
আমারই ছেলে,—আমারই মা-হারা ছেলে। আমি ওকে এমন করে
মান্থ্য করে তুলব যে, সবাই ওকে দেখিয়ে বলবে, হাঁ, মান্থ্যের মতো
একটা মান্থ্য।

শঙ্কর। আপনি একবার বাড়ীর ভিতর চলুন, বড্ড কাঁদচে। নিখিল। চল যাচ্ছি।

[ যাইতে যাইতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল।

জানিস শঙ্কর, কাঁদবার ওর কারণ আছে। আমারই যে আজ ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে।

### দিতীয় দৃগ্য

[বিলাসের সেই গুপ্ত অজ্ঞায় বিলাসের লোকজন সব জড়ো হইয়াছে। সকলে মন্ত পান ও নৃত্য-গীত করিতেছে।]

(কেবল পুরুষেরা)

কুর্ত্তি করো, ফুর্ত্তি করো—নতুনতরো মূর্ত্তি ধরে। ! জীবন যে ভাই স্থর্তি থেলা, দাও তুড়ি আর পাত্র ভরো

[ পশুপতি প্রবেশ করিল।

পশুপতি। বাঃ পানারাণি, তোমার নরক যে গুলজার!

পানা। নইলে তোমাদের মত ভূত-প্রেত যে গুসী হয় না ডাজ্ঞার। পশুপতি। আমাদের কথা তাহলে ভাব বল। ভাগ্যবান, ভাগ্যবান আমরা।

িপশুপতি পালারাণীর পাশে বসিল।

পানা। তোমাদের ওস্তাদের খবর কি বলত ? খালাস পাবার পর যে দেখাটিও দিল না।

পশুপতি। পিছু পিছু গোয়েন্দা ফিরছে। তাদের চোথে ধৃলো না দিয়ে ত আসতে পারবে না।

পারারাণী আনমনে চাহিয়া রহিল।

জান, পারারাণী, আদালতে সেই মেয়েটিকে দেখলুম.....জপরূপ সুন্দরী.....দেখলে পূজো করতে ইচ্ছে করে।

পারা। তোমাদের ওস্তাদ বুঝি তারই ধ্যান করছেন ?

[ এককোণে একদল লোক জটলা করিতেছিল। তাছাদের ভিতর হইতে ছুইজন সহসা উঠিয়া দাড়াইল। ঘুসি বাগাইয়া পরম্পর পরম্পরকে আঘাত করিতে উষ্ণত হইল]

হেবো। শালা, এত বড় তোর আম্পর্কা।

কালু। আমায় খুসি দেখান!

চণ্ডী। মার নারে!

व्यवना। [ नाकारेया উठिया व्यथम लाकिटिक धतिया ] थाम् थाम्। আর পেরতাপ দেখাতে হবে না। বোঝা গেছে।

হেবো। তুমি আমার ছেড়ে দাও। আমি ওর দাঁত কটা ভেক্সে ফেলি।

अन्ना ना, ना, ताम नाना, ताम।

হেবো। ওর কাছে আমি বোসব না।

অন্নদা। আয় আয় তুই আমার কাছে আয়।

পারা। দেখচ, তোমাদের দলের লোকদের কেমন জানোয়ারের মতো স্বভাব।

পশুপতি। ওদেরত জানোয়ার হওয়াই দরকার, পালারাণী।

পালা। আমিও তাই বলি। কিন্তু ওরাত তৈরি পালের গোলাট যদি পালিয়ে পালিয়েই কেরে, তাহলে তোমাদের ব্যবসা যে মাটি হবে। থোঁজ-খবর নাও।

পশুপতি। তোমার ভয় হয়েছে, পান্নারাণী। ভয় নেই, ভয় নেই। আর কেউ তাকে পোষ মানাতে পারবে না।

श्रीज्ञा। त्कन, व्योगांनएक यात्क (मृत्थ এल १ यात्क मृत्क करत নিয়ে গেছলে, জমিদারের টাকা লুঠতে। পাল্লাকে বিশ্বাস করে নেওয়া হোল না। কিন্তু পান্না গেলে এ কেলেম্বারী হতো না।

পশুপতি। ভাগ্যিস তখন বৃদ্ধি করে সেই মোহিনী ব্যাটাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলুম।

পানা। কিন্তু এই পানার পানায় না পড়লে, সে ও-কথা লিখত না। পশুপতি। সে কথা তুমি একশবার বলতে পার। কিন্তু আর একটা বড় শক্ত কাজ করেছি। সে হচ্ছে সেই নিখিল ছোঁডাকে

ষায়েল করা। সে যদি সুস্থ থাকত, তাহলে বড় বেগ দিত। প্রকাপ্ত জমিদার।

পানা। এনে ফেনতে পারতে এখানে, তাহলে ত বুঝতুম ! পশুপতি। ওই হেবোটা সব মাটি করলে।

িছুই তিনজন লোক আসিয়া পশুপতির কাছে দাঁড়াইল। হেবো। ডাক্তার, তুমি এর মীমাংসা করে দাও। ওস্তাদ নেই, তাই তুমিই আমাদের সন্দার। তোমাকেই বিচার করতে হবে। পশুপতি। কি হয়েছে বল।

হেবো। ওই শালা আজ একটা ঘড়ি আর দশটা টাকা হাত সাফাই করে এনেচে। টাকা জমা দিয়েছে কিন্তু ঘড়ি দেয় নি।

কালু। তোকে কে বল্লে যে, আমি হাত সাফাই করে ঘড়ি এনেছি।

হেবো। আমি যে দেখেছিরে শালা।

কালু। দেখেছিস ?

হেবো। দেখেছি।

কালু। আমি দোবনা ঘড়।

হেবো। দিবি নি १

কাল। নাদোব না। কি করতে পারিস্কর।

পশুপতি। তোকে দিতেই হবে।

কালু। তুমি কে হে ডাক্তার! ওস্তাদ চাইত, দিতুম।

পত্তপতি। তবে টাকা দিলি কেন १

কালু। আমার খুণী।

পশুপতি। রাক্ষেল, যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা।

[পশুপতি কালুকে এক ঘূদি মারিল। সে পড়িয়া গেল। কিন্তু তথনই আবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া একথানা চেয়ার তুলিয়া পশুপতিকে মারিতে উঠিল। সকলে তাহাকে ধরিয়া থামাইতে চেষ্টা করিল। সেই সময় বিলাস প্রানেশ করিল।

বিলাপ। থবরদার।

সকলে। ওন্তাদ!

িবিলাস অগ্রসর হইয়া হয় লোকটির কাণ ধরিল।

বিলাস। এত বড় স্পর্দ্ধা তোর!

[ একটা ঘুঁ সি বাগাইল।

কালু। মেরো না সর্দার, আমার কথা শোন!

विनाम। वन्।

কালু। তুমি এসেচ, এখন সব দোব। কিন্তু তুমি না পাকলে দোব কেন প

বিলাস। তাই যে দেবার নিয়ম।

কাল। ওরাও যে দেয়নি। ওই সোনাতন একটা সোনার তাবিচ পেয়েচে, দিয়েচে ? গঙ্গারাম দিয়েছে কাণের সেই ত্ল তুটো ? চঙে যে কলমটা চুরি করেছিল, তাও জমা দেয়নি ? তুমি এসেচ, দিলুম আমি এই ঘড়ি।

িট্যাক হইতে ঘড়ি বাহির করিল।

কাচটা ভেঙ্গে গেছে। ওরা দিক্।

[বিলাস তাছাদের দিকে ফিরিয়া চাছিল। তাছারা মাধা নাঁচু করিল।

বিলাস। যা. সব জমা দিগে যা।

[ তাহার পিছনে চলিয়া গেল। পালা আগাইয়া গিয়া কহিল।

পারা। এতদিনে বুঝি মনে পড়ল!

ৰিলাস। থাম।

[ বুরিয়া দাঁড়াইয়া চারিদিক চাহিয়া দেখিল। তাহার পর ফিরিয়া কহিল ]

এসব কি হচ্ছে १

পানা। কী, হয়েচে কি ?

বিলাস। চোথ নেই ? এটা কি ভ ডির দোকান ?

পানা। শুঁড়ির দোকান এটা নয় সত্য, কিন্তু গোঁসাইজীর আখড়াও নয়। তোমার আজ্ঞার এই রূপ হবে না ত কী হবে १

বিলাস। ডাক্তার এ সব কি !

পশুপতি। তোমার মুক্তির জন্ম এরা একটু আনন্দ করচে।

বিলাস। আনন ! তুমি ত জান ডাক্তার, কি মুল্য দিয়ে এই মুক্তি কিনতে হয়েচে! তার জন্ম নিরপরাধ একট। লোককে তোমরা খুন করেছ; সরলা, অসহায়া, সম্পূর্ণ নির্দোষ একটি নারীকে তার শিশুর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে দশ বছরের জন্ম জেলে পার্ঠিয়েচ।

পানা। সেইটেই বুঝি সব চেয়ে বেশী ব্যথা দিছে।

বিলাস। হাঁ, তার জন্ম দিন-রাত আমাকে অমুতাপের আগুনে জনতে, পুড়তে হচ্ছে।

পানা। দেখ ওতাদ, আমি দ্ব দইতে পারি, কেবল তোমার ওই স্থাকামো সইতে পারি না। কে তাকে ধরিয়ে দিয়েছিল ? কে মিথ্যে জবানবন্দী করে তার ঘাড়ে অপরাধের সব বোঝা চাপিয়ে নিজের নির্দ্ধোষিতা প্রমাণ করতে চেয়েছিল ?

বিলাস। কে?

পালা। হাঁ, বল, কে ? বুকে হাত দিয়ে বলতে পার, সে তুমি নও ? িবিলাস একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া কহিল।

বিলাস। না, তা পারি না। পারা। তবে १

বিলাস। তবে চলুক তোমাদের ওই উৎসব। আমি চোখের সামনে তোমাদের ওই পৈশাচিক উল্লাস দেখে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি।
[ পালা ছুটিয়া গিয়া সকলকে ডাকিয়া কহিল।

পানা। ওরে আয়। অনেক দিন পরে ওস্তাদ ফিরে এসেচে, স্মায় আমরা উৎসব করি।

হেবো। তাহলে তুমি আজ নাচ পারারাণি।

পারা। একা নয় সকলে।

কালু। না আগে তুমি।

[ চণ্ডী এক মাস মদ আনিয়া পানার হাতে দিল। চণ্ডী। এই নাও রাণি।

পোলা তাহা পান করিল তাহার পর নৃত্য ও গান স্থক করিল।
( স্ত্রী পুরুষ স্বমন্বরে )

এই যে বঁধু ! এই যে বঁধু ! বিষের রীবে কমলা মধু !
তোমায় দেখে বাঁচলো আবার, বে-মন ছিল মরো মরো
পাল্লা—কে এল আজ হিমেল শীতে, হালকা মলয় হাওয়ার মত
লাল রঙণের রঙে রঙে ছট্ল মনের বেরং বত !
সকলে—আমরা ধরার রাজা-রাণী, ধর্গ নরক হাতেই জানি,
আজকে শুরার শুর-বাহারে বেশুর বুকের ছঃখ হরে!!

বিলাস ছুইহাতে মাথা চাপিয়া বসিয়া রহিল। পশুপতি একথানি চেয়ার টানিয়া তাহার কাছে গিয়া বসিয়া রহিল। পশুপতি কিছুকাল বিলাসের দিকে চাইয়া রহিল, তারপর একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া তাহার কাছে গেল।

পশুপতি। ওন্তাদ!

্বিলাস। ওরা আমার ব্যথা ব্যুতে পারল না, ডান্তনার, ওরা জামার ব্যথা বুঝল না।

পশুপতি। তুমি কি ওদের কাছ থেকে তাও প্রত্যাশা কর ? বিলাস। কিন্তু ওরা কি মাকুষ ন্য় १

পশুপতি। অনেক দিনের অভ্যাস যে সে মাত্রুষত্ব থেকে ওদেরকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে। আজ ওরা ঘিপদ-পশু ছাড়া কিছুই নয়।

বিলাস। আমরা ? ভুমি, আমি ?

পশুপতি। তফাৎ খুব বেশী নেই। সংস্কারটুকু সম্পূর্ণরূপে যায়নি, এই যা। পানা বা বলে, তা কি একেবারে মিখ্যা ?

বিলাস। পান্নার কোন্ কথা সত্যি ? কোন কথা ?

পশুপতি। নিরপরাধ মেয়েটির কাঁধে অপরাধের বোঝা ভূমি চাপিয়েছিলে শুধু নিজে মুক্তি পাবে বলে।

বিলাস। হাঁ, সে-কথা সত্যি।

পশুপতি। যা করতে তুমি তখন বেদনা বোধ করনি, তাই করে তুমি মুক্তি কিনেছ বলে ওরাও বেদনা বোধ করচে না—কথাটা একই দাড়াছে নাকি?

বিলাস। কিন্তু আমার অন্তরে যে ব্যথা জমে উঠেছে। পশুপতি। সে-ত বল্লুম, সংস্থারটুকু এখনো রয়েচে বলে।

[ নাচিতে নাচিতে পান্না তাহাদের কাছে দাঁড়াইল, বিলাসকে দেখিতে লাগিল।

সকলে। নাচ, নাচ, পানারাণী।

[পান্না হাত উঁচু করিয়া তাহাদিগকে ধামিতে সঙ্কেত করিল। তার পর বিলাসের পায়ের কাছে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল 1

পারা। ছ:খ করোনা, সয়ে যাবে, ক্রমে সব সয়ে যাবে।

### তৃতীয় দৃগ্য

[জেলের কামরা। ক্যেদীদের সঙ্গে যাহারা দেখা করিতে চায়, এই ঘরে তাহাদের থাকিতে হয়। নিখিল পায়চারী করিতেছে। শঙ্কর খোকাকে কোলে করিয়া বসিয়া আছে।]

শঙ্কর। দাদা বাবু, থোকা ছাসচে। দেখুন না, ছুটো দাঁত বেরিয়েছে।

নিখিল। চুপ্কর, চুপ কর শঙ্র।

িনিখিল আবার পায়চারী করিতে লাগিল।

শঙ্কর। মা আসবে এখুনি।

িথোকার গাল টিপিয়। দিল।

ইস্, মা আসবে শুনে ছেলে হেসেই কুটি-পাটি। দাদা বাবু!

িনিখিল আসিয়া তাহার দিকে চাহিল।

ওর মা এলে, কেনার কোলে ওকে তুলে দোবত।

[ নিখিল কোন কথা কছিল না আবার চলিতে লাগিল। এ-সব ঠাঁইয়ের নিয়ম-কামুন তো আমি জানি না।

[ সকলেই চুপ করিয়া রহিল।

শোন্ থোকা, মা এলে তাকে তুই কিছুতেই ছাড়বিনে। নিক্গে ভোকেও ধরে। তবুও ত মায়ের কাছে থাকতে পাবি। দাদা বাবু!

निथिन। कि!

শঙ্কর। আমরা যদি বলি খোকাকে আমরা নিয়ে যেতে পারব না। তাহলে বেশ হয় না ? খোকাকে ওদের রাখতেই হবে। খোকাও বৈচে যাবে, তার মাও...

নিখিল। চুপ্, চুপ্ শক্কর, ওরা আসচে।

[ भक्कत (थाकारक नरेगा এक हे मृत्त मं ज़िर्हेन। मात्रा शीरत शीरत আসিয়া দরজার কাছে দাড়াইল।

মায়া। নিখিল।

[ দৃষ্টি ফিরাইয়া শঙ্করের কোলে খোকাকে দেখিতে পাইল। খোকা। খোকা।

[ বলিতে বলিতে সে ছুটিয়া গিয়া শঙ্করের কোল হইতে খোকাকে কাড়িয়া লইয়া চুমু খাইতে খাইতে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

মা বড় ছ্ষু, না খোকা ?

িবেঞ্চির উপর বসিয়া পডিল।

এমন মায়ের কোলে কেন এসেছিলে ? বড় যথন হবে, তথন এই মায়ের কথা মনে হতেও লজ্জায় তোমার মাথা হৈঁট হবে, না ? যথন তোমার কাছে আমি থাকব না, তখন মনে রেখো, মা তোমাকে ভালবাসত। মনে রেখো, মনে রেখো খোকা।

[ খোকার একথানি হাত নইয়া চুমু খাইতে লাগিন, গালে মুখে চাপিয়া ধরিতে লাগিল।

শঙ্কর। দাদা বাবু, আমি এ দেখতে পারি না, আমার বুক ঠেলে কারা আসে।

িমেটন নিখিলকে কহিল

মেট্রন। এতদিন কাজ করছি, এমন মেয়ে আমি আর দেখলুম না। মায়া। আমার জন্ম কষ্ট হয় ? দিন রাত তুমি কাঁদ ? কেন কাঁদ ? এমন মায়ের জন্ত কেউ কখনো কাঁদে ? আর কেঁদনা। মা-ছারাবার ব্যর্থা ? কিছু না। বিধাতা যখন পাঠিয়েছিলেন, তখন তোমার কপালে যে ওই ব্যথা ভোগ লিখে দিয়েছিলেন। জান ?

মেটন। মেয়েটি আপনার কে १

শঙ্কর। কেউ নয় দেম সাহেব, পড়নী। দাদা বাবুর দয়ার শরীর।

মায়া। এখুনি ঘুমিয়োনা, চাঁদ। ওরা যে এখুনি তোমায় নিয়ে যাবে। একটু জেগে থাক, মাকে তোমার হাসি-হাসি মুখখানি আর একটু দেখতে দাও।

শঙ্কর। আমি চলুম বাবু বাইরে, শেষটার কেঁদে ফেলব।

মেট্রন। মিষ্টি কথা দিয়ে, সরল ব্যবহার দিয়ে এথানকার সকলের হাদয় ও জয় করেছে।

মায়া। বুমে চোথ তেঙে পড়চে ? তবে ঘুমোও ধন, ঘুমোও।

[ মায়া ছেলেকে দোলাইতে লাগিল এবং গুন গুন করিয়া খুম-পাড়ানি গান গাহিতে লাগিল।

নিখিল। মাপ্কর্বেন, আমি একটু ঘুরে আসচি।

[ মেট্রন ঘড়ি দেখিয়া কহিল

মেট্রন। কিন্তু যত দেরী করবেন, কথা কইবার অবসর ততই কমে যাবে।

নিখিল। কিন্তু এখন তো ওর সঙ্গে কথা কওয়া যাবেনা।

মেট্রন। আচ্ছা চলুন, একটুকাল ওকে আমরা একা পাকতে দি।

মায়া। ওরা নিয়ে যাবে বলে নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারচনা ? কোধায় নিয়ে যাবে ? আমি দোবনা, তোমায় ছেড়ে দোবনা। তথন কেন দিয়েছিলুম ? ইচ্ছে করে দিইনি, তা তুমি বোঝনা ? বোঝা। তুমি ত বুঝবেই। তুমি ত ছল জাননা, তুমি ত প্রতারণা জাননা, তুমি ত স্থার্থের জন্ম সব খোয়াতে পারনা।

[ আবার ছেলেকে দোলাইতে লাগিল, ঘুম পাড়ানি গান গাইতে আগিল]

স্মিয়েই পড়লে ? ভালোই ছোলো। তুমি বুঝতেও পারবে না যে, ওরা তোমাকে মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। সুম ভেঙে গোলে কাদবে ? কেঁদোনা। এ মায়ের জন্ম আর কখনো তুমি কেঁদনা।

[ আবার গুন গুন করিয়া গাহিতে লাগিল। নিখিল প্রবেশ করিল। ধীরে ধীরে তাহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। মায়া তাহাকে দেখিয়া গান বন্ধ করিল।

ঘুমিয়ে পড়ল, নিখিল!

[ নিখিল মুখ ফিরাইল।

নিখিল, তোমার ঋণ আমি জীবনে শুধ্তে পারব না। নিখিল। কেন এমন করে নিজের সর্বনাশ করলে মায়া ? মায়া। আর কি করতে পারভূম ?

নিখিল। এতবড় একটা মিধ্যাকে স্বীকার করে স্বেচ্ছায় এই কঠোর শাস্তি ভূমি গ্রহণ করলে।

মায়া। অশ্ত কোন উপায়-থাকলে ত এ করতুমনা।

নিখিল। তুমি যদি প্রতিবাদ করতে, সে-দিনকার সমস্তটা ঘটনা যদি তুমি খুলে বল্তে...

মায়া। তাহলে নিজে মুক্তি পেতৃম আর না-ই পেতৃম, তাকেও এই দণ্ডের অংশ গ্রহণ করাতে পারতুম, না ?

নিখিল। কিন্তু এতবড় একটা অন্তায় করে, তোমার প্রতি এত খানি অবিচার করে সে মুক্তি পেল বলে সমাজের কতবড় ক্ষতি হলো, তাও তুমি ভেবে দেখলেনা ?

মায়া। না, নিখিল। আমার এই থোকার ভাবনাই আমার মনকে এমন করে অভিভূত করে ফেল্ল, আচ্ছন্ন করে রাখল যে, আমি সমাজের কথা, পৃথিবীর আর কোন কথাই ভাবতে পারলুম না। নিখিল। স্পষ্ট করে বল মায়। তোমার কথা আমি বুঝতে পারচিনে।

মায়া। মায়ের নয়, বাপের পরিচতেই ছেলে পরিচিত হয়, এ
কথা কি তুমি জাননা ? জান যদি, তাহলে কেন বুরতে পারচনা ওর
বাপের চরিত্র লোক-দৃষ্টিতে নিম্কলম্ব রাখবার জন্ম কেন আমি কলম্বের
পদারা মাথায় বইতে পারবনা ?

নিখিল। মায়া তুমি কি বলত ?

মায়া। আমার থোকার মা।

নিখিল। কিন্তু ওই খোকা যখন জানবে...

মায়া। নিথিল, আমার দিক থেকে ওকে আমি কোন বিড়ম্বনা ভোগ করতে দোবনা।

নিখিল। ও যখন শুনবে ওর মা...

মায়া। তথন মা বলে সংসারে ওর কেউ থাকবেনা।

निश्नि। मायां! मायां!

মায়া। তুমি আমাকে কত ভালোবাস, তা আমি জানি নিখিল। আর তা জানি বলেইত বিনা বিধায়, বিনা সঙ্কোচে আমার খোকার সকল ভার তোমার উপর দিয়ে নিশ্চিন্তে থাকতে পারচি।

ি নিখিল তাহার নিকট হইতে সরিয়া গেল। মায়া খোকাকে কহিল।

আমার কথা কেউ ব্রুতে পারে না, তুমি যথন বড় ছবে তুমিও পারবে না। তুমি আমায় ভুল ব্রুবে, তা আমি সইতে পারবনা। তাই তার আগেই আমাকে বিদায় নিতে হবে।

[ছেলের দিকে কিছুকাল চাছিয়া থাকিয়া মুখ ভুলিয়া নিখিলের দিকে চাছিল।

ু নিখিল, অমন করে দূরে দূরে থেকনা।

নিখিল। আমি পারিনা। এ দৃশ্য আমি দেখতে পারিনা, এ ব্যথা পারিনা সইতে।

মারা। যথন এসেছিলে, তথন কি এর জন্ম তৈরি হয়ে আসনি ? নিখিল। এমন মর্শ্বস্কুদ যে হবে, তা তখন বুঝিনি। মারা। হংখ করো না নিখিল, এ আমার ভবিতব্য। নিখিল। আমি মানি না।

মায়া। আচ্ছা, না হয় না-ই মানলে। ও-সব আলোচনায় কোন নাভইত আর হবে না। আমি শুধু তোমার হুটি প্রতিশ্রুতি চাই! বল তা তুমি দেবে?

ানখিল। তুমিত জান, তোমার অদের আমার কিছুই নেই। মায়া। আমার প্রথম প্রার্থনা, আর কখনো তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে না।

[ নিখিল প্রতিবাদ করিতে উষ্ণত হইল।

থাম, নিখিল। আমার দ্বিতীয় প্রার্থনা, খোকার জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে বুঝতে দেবে যে, শৈশবেই সে মাতৃহারা।

নিখিল। আর সে যখন তার বাপের পরিচয় চাইবে ?

[ মায়া মাথা নীচু করিল।

তথন মানা ? তথন কি বলব, বাপ তার লম্পট, মাতাল, বিশ্বাসহস্তা ?

[ মারা অনেকক্ষণ নিখিলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর
কহিল

্মায়া। আমি জানি অত নিষ্ঠুর তুমি হতে পারবে না ! ি মেটুন প্রবেশ করিল।

মেট্রন। সময় অনেক আগেই উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। মায়া। খোকা! খোকা! [ খোকাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বারংবার তাহাকে চুমা খাইতে লাগিল। মেটুন তাহার কাছে গেল ]

একটু সময় দিন, এক মিনিট। নিখিল !

[নিখিল কাছে পেল। মায়া নিখিলের সামনে সোজা হইয়া দাঁড়াইল, তাহার দিকে স্থির নেত্রে চাহিয়া রহিল। তারপর কহিল—
নাও নিখিল, খোকাকে নাও।

িনিখিল আচ্ছল্লের মত হইয়া রহিল। তাহলে এখন এস নিখিল, কিন্তু...কিন্তু আমার প্রার্থনা বেন

ভলোনা।

মায়া খুরিয়া বেঞ্চির উপর পড়িয়া গেল। মেটুন তাছাকে বুকে টানিয়া লইল। মায়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। নিখিল ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

মায়া! থোকা! থোকা!

· [ মায়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে যবনিকা পড়িল]

# তৃতীয় অঙ্ক

#### [ দশ বছর পরের ঘটনা ]

#### প্রথম দৃষ্য

[জেলের ফটক। বিলাস রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মলিন পরিচ্ছদ, মুখে বড় বড় দাড়ী গজাইয়াছে এবং অধিকাংশ পাকিয়া গিয়াছে। ভিতর হইতে শাস্ত্রী হাঁকিল।]

শাস্ত্রী। এই হঠ্যাও!

বিলাস। জেলার বাবু। একটিবার জেলার বাবুর দেখা চাই সিপাইজী।

শাস্ত্রী। আপিসমে যাও, হিঁয়া মূলাকাৎ নেই হোগা। বিলাস। তিনি ত ভিতরেই গেছেন, বাব!। শাস্ত্রী। তুমি কি বাউরা আছে! নেহি হঠেগা তো…

শিল্পী সঙ্গীন বাগাইরা ধরিল এবং পরমূহর্তেই পায়ের শব্দ শুনিয়া attention হইয়া দাঁড়োইল। জেলার বাবু, কেরাণী ও জমাদার সহ আসিলেন। শাল্পী সেলাম করিল। জমাদার জেলের ফটক খুলিতে লাগিল]

জেলার। কোন্ হায়?

শাদ্রী। হুজুর, বাউরা আদ্মী, বোলনেসে নেই হঠতা হায়।

[জেলার ও কেরাণী ফটকের বাহিরে আসিলেন। জ্বমাদার আবার ফটক বন্ধ করিল]।

জেলার। তুমি কি চাও?

विलाम। व्यापनात पर्मन।

खनात। की मतकात ?

বিলাস। অনুগ্রহ করে যদি একটি কয়েদীর খবর...

জেলার। কয়েদীর খবর এখানে কেন?

বিলাস। আজ তার মুক্তি পাবার কথা।

জেলার। কার?

বিলাস। যায়া। যায়া তার নাম।

জেলার। মায়া!

विलाम। द्रां, गाया। कान व्यवताथ तम करत नि।

জেলার। পাগল।

বিলাস। পাগল নই জেলার বাবু, প্রলাপও বকছিনে। সত্যিই সে নিরপরাধিনী। মায়া তার নাম, আজ মুক্তি পাবার কথা ছিল। জেলার। আজ যাদের মুক্তি পাবার কথা ছিল, তাদের ত ছেড়ে

দেওয়া হয়েছে।

বিলাস। তাদের আমি দেখেছি। তাদের মাঝে সে নেই।

জেলার! তাহলে আর কি করবে ? বাড়ী চলে যাও। আজ তার মুক্তি পাবার দিন নয়।

বিলাস। হতে পারে না জেলার বাবু। আজই তার মৃক্তি পাবার দিন। আমি যে একটি একটি করে দশটি বছরের প্রতিটি দিন গণনা করেছি।

(क्लात। এ বলে कि हर, सूरल!

স্থবল। স্থামার মনে পড়েছে। ছিল, মায়া নামে একটি মেয়ে কয়েদী এথানে ছিল।

বিলাস। ছিল! এখন?

স্থবল। এখন ত নেই!

বিলাস। নেই?

স্থবল। সে ত অনেক দিন আগে খালাস পেয়েছে। সে তোমার কে ?

বিলাস। সে আমার...আমার আত্মীয়া।

স্থবল। তুমি জাননা সে থালাস পেয়েছে?

জেলার। ওছে পাগল, দেখচ না, চল।

বিলাস। দয়া করে বলে যান, সে এখন কোথায়?

স্থবল। তুমি ত আচ্ছা লোক হে! শুনছ খালাস পেয়ে চলে গেছে।

বিলাস। কোপায় গেছে?

জেলার। আমরা কি তোমার চাকর যে, সেই সব খবর তোমায় এনে দেব গ

বিলাস। অমুগ্রহ করে খবরটা আমায় দিন।

জেলার। অনুগ্রহ করবার সময় নেই। চল স্কুবল।

বিলাদ। কিন্তু আমি থেতে দোব न।।

জেলার। আঃ কর কি, কর কি ! পা ছাড় না।

বিলাস। আগে বলুন সে কোথায় ? মায়া, মায়া তার নাম।

জেলার। নাসোজা কথায় কিছু হবে না। একটা সেপাইকে ডাকত স্থবল। জুতিয়ে হারামজাদার...

विलाम। थवत्रनात !

জেলার: স্থবল, দেখছ কি ?

স্থবল। আপনি এগিয়ে যান, আমি ওকে শাস্ত করে যাচিছ।

জেলার। নাহে, না। ব্যাটাকে সেপাইদের হাতে ছেড়ে দাও। জুতিয়ে ওকে তারা শায়েন্তা করুক।

বিলাস। জেলার।

[জেলার তাহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল

বিনাস। জান, কার সঙ্গে আজ তুমি অভদ্রের মতো কথা কইচ ? জান, তোনার মত দশ-বিশটা লোক আমার হকুম তামিল করবার জন্ম দিবারাত্র আমার পাশে পাশে ঘুরে বেরাত!

জেলার। সুবল, আমি চল্লুম, লোকটা বদ্ধ পাগল।

বিলাস। পাগল ছিলুম না। কিন্তু তোমরাই পাগল করে তুল্লে।

জেলার। চুপ রও শুয়ার!

বিলাস। খবরদার জেলার।

স্থবল। আপনি যান, যান জেলার বাবু। এই তুমি শোন, আমি বলচি তোমার সেই মায়া কোথায় ?

জেলার। এমি indulgence তুমি ওদের দিয়োনা স্থবল। সেপাই-দের ডাক।

স্থবল। যা করবার, তা আমি করব এখন। আপনি আর দেরী করবেন না, বেলা অনেক ছয়ে গেছে।

জেলার। সেপাইরা এলে, তাদের কাছে তোমার বিক্রম দেখিয়ো। Loafer 1

[জেলার বাবু চলিয়া গেলেন।

স্থবল। দেখুন, আপনাকে আমি চিনি, আপনার ইতিহাস আমি জানি।

विनाम। किन्न जामारक वनून, रम रकाशाय शिराय ? माम्रा, माम्रा তার নাম।

স্থবল। হাঁ, হাঁ, আমার মনে পড়েচে মেয়েটিকে। চমৎকার চেহার। ছিল তার। স্বভাবটিও এমন মিষ্টি ছিল...

বিলাস। ওরকম মেয়ে আর হয়না। কিন্তু সে কোথায় ? ্ৰ স্থবল। আছা অমন ভালো মেয়ের ফাটক হ'লো কেন বলুন ত १ বিলাস। সে আর একদিন এসে আপনাকে শুনিয়ে যাব'খন। আপনি দয়া করে বলুন কোথায় গেলে আমি তার দেখা পাব।

স্থবল। কোথায় গেলে দেখা পাবেন, তাত বলতে পারব না। বিলাস। তবে আমাকে আশা দিলেন কেন ?

স্থবল। আশা দেবার জন্ম কি আর তা বলেছিলুম—বলেছিলুম জেলারের হাত থেকে আপনাকে বাচাতে। আর একটু হলেইত সে সেপাইদের ডাকত। আর তারা এলে কি আপনাকে আন্ত রাখত ?

বিলাস। কিন্তু কোন শান্তিতেই আমার আর ভয় নাই—মায়ার সন্ধানই যদি না পেলুম, তাহলে সংসারে কিসের জন্ম বেঁচে থাকব ?

স্থুবল। দেখুন, আপনি একটা কাজ করতে পারেন ? হাসপাতাল শুলো একবার অমুসন্ধান করে দেখতে পারেন ?

বিলাস। হাসপাতাল ! তাহলে সে অমুস্থ, জীবন তার শক্ষাপর ! সুবল ! না, না। সে-কথা আমি বলচিনে। বিলাস। তবে ?

স্থবল। আমার যেন মনে হচ্ছে, কোন এক মহিলা-মঙ্গল সমিতি নার্সিং শিক্ষা দেবে বলে তাকে নিয়ে গেছে।

বিলাস। আপনার এ কথা সতি।?

স্থবল। ওই রকম একটা কি যেন শুনেছিলাম। ঠিক স্মরণ নেই। অনেকদিন আগেকার কথা কিনা।

বিলাস। ভগবান করুন, আপনার সেই কথা যেন সভ্য হয়।

স্থবল। তাহলে চলুন এখান থেকে।

বিলাস। দেখুন, নার্স হবারই উপযুক্ত মেয়ে সে। পরের জন্ত হাসিমুখে সর্বায় বিসর্জন দিতে পারে।

সুবল। কিন্তু তবুও তার ফাটক হয়েছিল কেন ? বিলাস। কেন জানেন ? এই আমারই দোষে। সুবল। আপনি বলচেন কি?

বিলাস। ঠিকই বল্চি। আগে মিথ্যে কইতুম, এখন আর পারি না। এখন মিথ্যে কথা কইতে গেলেই চোখের সম্মুখে ভেসে ওঠে তার করুণ সেই চোখ ছুটি। সে যেন তাই দিয়ে মিনতি জানিয়ে আমায় বলে, ওগো, আর নয়, মিছে কথা আর নয়।

স্থবল। চলুন, চলুন, আর দেরী করবেন না, বেলা অনেক হলো।
বিলাস। আপনি বাড়ী যান স্থবলবাবু, আপনার এই দয়ার কথা
চিরকাল আমার মনে থাকবে।

স্থবল। আপনি এখন কোথায় যাবেন ?

বিলাস। আমি ? আমার ত যাবার আর কোন যায়গা নেই ! আমি এখন প্রতি হাসপাতাল খুঁজে বেড়াব। হাঁ। স্থবলবাবু, কঠিন অসুথ হয়নিত কিছু ?

স্থবল। না, না, নার্স করবে বলে তাকে তারা নিয়ে গেছে। বিলাস। তার চেয়ে ভালো নার্স আপনি আর পাবেন না স্থবল বাবু। মূর্জিমতী মায়া সে!

## দিতীয় দৃগ্য

[ অজয়ের পড়িবার ঘরে অজয় অত্যস্ত উত্তেজিত হইয়া খাতা বই সামনে যাহা পাইতেছে তাহাই ছুঁড়িতেছে—প্রোঢ় গৃহ-শিক্ষক খাতা-পত্রের বৃষ্টির ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। তিনি হাত উঁচু করিয়া আত্মরক্ষা করিতেছেন এবং মাঝে মাঝে চশমা বাঁচাইতেছেন।]

অজয়। আপনি যান, চলে যান। শিক্ষা এ ভোষার অস্তায় অজয়। অজয়। হোক অন্তায়।

শিক্ষক। ইসু! এখুনি যে আমার চশমাটা ভেঙে যেত।

অজয়। ভেঙে যেত, বেশ হোত।

শিক্ষক। ছিঃ ছিঃ অজয়। এই দেখ...

অজয়। আপনি যান, আমি আর পড়বনা।

শিক্ষক। না পড়ে চলবে কেন ?

লেখাপড়া করে যেই গাড়ী ঘোড়া.....

[ अक्र वहे हूँ छिया मातिल।

এই...এতটুকুও সংযম নেই তোমার!

অজয়। আপনি যদি আমার সামনে থেকে না যান, তাহলে এই দোয়াত ছুঁড়ে.....

[ অজয় দোয়াত ছুঁড়িয়া মারিতে উন্তত হইল। শিক্ষক বাধা দিল।

শিক্ষক। তোমার এতটুকু জ্ঞান কাণ্ড নেই।

অজয়। নেইত, নেই ! তুমি যাবে কিনা বল।

শিক্ষক। চাবুক দিয়ে এমি ছেলেকে শায়েস্তা করতে হয়।

[ অজয় ব্লাটিং প্যাড ছুঁড়িয়া মারিল। শিক্ষক বসিয়া পড়িল। নিথিল স্বারদেশে দাঁড়াইয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। শিক্ষক উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল।]

দেখুন মশাই, দেখুন ওর ব্যাভার।

[ নিখিল হাসিতে হাসিতে কহিল।

নিখিল। আপাতত আপনি পালিয়ে প্রাণ বাঁচান তো।

শিক্ষক। ও ছেলেকে আমি আর পড়াব না।

নিখিল। আচ্ছা, আচ্ছা, সে আলোচনা পরে হবে।

িমাষ্টার অতি সম্ভন্তভাবে চেয়ারের পিঠ হইতে চাদর লইয়া প্রস্থান করিল। অজয় তখন দাড়াইয়া দাড়াইয়া ফুলিতেছিল।

নিখিল। বড়ঙ রাগ হয়েছে অজয় १

। অজয় নিজেকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিল

কি হয়েছে, বলত গ

অজয়। আমার বাবা কে ? কোথায় তিনি থাকেন ?

। নিখিল চমকিয়। উঠিল

আমি ভারতুম আমি আপনাদেরই বাড়ীর ছেলে, এখন শুনচি আমি আপনাদের কেউ নই।

নিখিল। তুমি আমার কেউ নয়, এমন কথা তোমাকে কে বল্লে? অজয়। যে-ই বলুক। আপনি বলুন আমার বাবা কে, কোথায় তিনি থাকেন ?

নিখিল। তোমাকে ত কতবারই তা আমি বলেছি।

অজয়। মিথো কথা। সে সবই মিথো কথা।

নিখিল। কে তোমাকে বল্লে, মিথ্যে কথা ?

অজয়। আমি তার নাম বলব না।

নিখিল। আছা ওই মাষ্টার বেচারা কি অপরাধ করল, বলত १

অজয়। গুর কাছে আমি পড়ব না।

নিথিল। নাইবা পড়লে, মাষ্টারের অভাব হবে না। কিন্তু ওর অপরাধ কি ?

অজয়। আমি বরুম, আমার মন ভাল নেই, আজ আমি পড়ব না। ও তা ওনবে না।

নিখিল। এই অপরাধ। আচ্ছা অজয়, তোমাদের স্থলের সেই যে 'Sports হবার কথা ছিল, তার কি হলো ?

অজয়। আপনি আমাকে ভূলিয়ে রাথবার চেষ্টা করচেন। আমি কিন্তু জানতে চাই, আমার বাবা কোণায় ?

নিখিল। ভোলাবার চেষ্টা করব কেন ? আর একি গোপন রাখবার কথা ?

অজয়। যদি তা না-ই হবে, তাহলে এতদিন বলেননি কেন ?
নিখিল। যা বলেচি, তার বেশি যে কিছুই বলবার নেই অজয়।
অজয়। আমি আপনার বাড়ীতে আর থাকব না। আমাকে ছেডে
দিন। আমি আমার বাপ-মায়ের কাছে চলে যাব।

[ নিখিল অজয়কে ছাড়িয়া দিল। অজয় ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। নিখিল মাথানত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শঙ্কর প্রবেশ করিল।

শঙ্কর। বাবু!

নিখিল। শঙ্কর, ওকে কে বল্লে যে, ও এ বাড়ীর ছেলে নয়।

শঙ্কর। আমিত কাউকে বলতে শুনিনি।

নিখিল। কিন্তু কে যেন ওকে ত:ই বলেছে।

শঙ্কর। তাহলে কী হবে বাবু!

নিখিল। কি যে হবে, তা তে। বুঝতে পারছিনে। আচ্ছা শঙ্কর ?

শঙ্কর। বাবু?

নিখিল। না থাক্, তুই তোর কাজে যা।

শঙ্কর। একটি লোক আপনার সঙ্গে দেখ করতে চায়।

নিখিল। কে সে १

শঙ্কর। গরীব ছঃখী বলে মনে হলো। কিন্তু ভদ্ধর লোক।

निथिल। तम, এই घरतई शांकित्य तम।

[ শঙ্কর ছারের দিকে গেল ।

শোন্ শঙ্কর।

[শঙ্কর ফিরিল

অজ্বয়কে একটুখানি চোথে চোথে রাখিস, তার আজ বড়্ড রাগ হয়েছে। শিক্ষর চলিয়া গেল।

[ নিখিল বসিয়। মাথায হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল। বিলাস প্রবেশ করিল। তাহার পায়ের শব্দ শুনিয়া নিখিল ফিরিয়া চাহিল। তাহাকে দেখিয়া লাফাইয়া উঠিল।

নিখিল ৷ তুমি ! তুমি এখানে কেন ?

বিলাস। একবার তার খবর নিতে চাই।

নিখিল। কেন, আর কি সর্বনাশ করতে চাও?

বিলাস। সর্বনাশ করতে চাইনে, ক্ষমা ভিক্ষা করতে চাই!

নিখিল। জোচ্চোর, লম্পট, সাহস করে এ বাড়ীতে তুমি ঢুকতে পারলে ?

বিলাস। আমি শুনলুম সে কোন্ হাসপাতালে আছে। একটিবার আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

নিখিল। সে কোথায় আছে, তা আমি তোমায় বলব না।

বিলাস। একটিবার ক্ষমা চাইবার স্থযোগও দেবেন না ?

निथिन। ना।

বিলাদ। কিন্তু সে আমাকে ক্ষমা করতেও পারে।

নিখিল। ক্ষমারও তুমি অযোগ্য। আমাদের উচিত পুলিশ ডেকে তোমাকে ধরিয়ে দেওয়া। তা যে দিচ্ছিনে, সেইটেই তুমি দয়া বলে জেনো। যাও।

বিলাস। কিন্তু খোকাকে ? দূর থেকে তাকে একটিবার দেখতে পাবনা ?

িনিখিল বিশ্বিত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

নিখিল। খোকাকে তুমি দেখতে চাও?

বিলাস। ই্যা দূর থেকে, একটিবার।

িনিখিল কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল।

আগে ত জানতুম না, আগেত বুঝতুম না, পুত্র এমন আকর্ষণের পাতা! পবিচয় দেবার মুখ নেই, পরিচয় দিতেও পারব না—শুধু একটিবার দেখে যাব। কত বড়টি হয়েছে।

িনিখিল বেগে প্রবেশ করিয়া চাবুক দিয়া বিলাসকে আঘাত করিতে করিতে কহিল 1

নিখিল। যাও! বেরোও এখুনি, বেরোও।

[বিলাস কোন কথা কহিল না। শুধু দাড়াইয়া মার খাইতে লাগিল। তাহার চোথ দিয়া জল গডাইয়া পড়িতে লাগিল।

এত বড় স্পর্কা তোমার! শঙ্কর, শঙ্কর! তোমাকে আজ আমি এমন শিক্ষা দোব যে, তুমি জীবনে আর কখনো এ-মুখো হবে না।

িবেগে শঙ্কর প্রবেশ করিল

नकत। वातु! वातु!

নিখিল। ওকে ঘাড ধরে বার করে দে'ত।

[ শঙ্কর ইতস্ততঃ করিল। বিলাস ধীরে ধীরে বাহিরে চলিয়া গেল। শঙ্করও পিছন পিছন গেল; নিখিল একখানি চেয়ারে বসিয়া হাঁপাইতে लाशिल। 1

শঙ্কর ।

িশঙ্করের দেখা পাওয়া গেল না।

[ উঠিয়া ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে শঙ্কর প্রেবেশ কবিল।

শঙ্কর। আমায় ডাকছিলেন বাবু ?

নিখিল। কোথায় ছিলি ? অজয়কে ডেকে নিয়ে আয়।

িশঙ্কর আবার চলিয়া গেল। নিখিল চলিতে গিয়া একটা চেয়ারে বাধা পাইল। চেয়ারটা সে টানিয়া ফেলিয়া দিল। শঙ্কর প্রবেশ করিল। অজয় কোপায় গ

শঙ্কর। তিনি শুনলাম এখুনি কোথায় বেরিয়ে গেছেন। নিখিল। বেরিয়ে গেছে ! কোথায় ? ছাখ সে কোথায় গেল। িশঙ্কর চলিয়া গেল।

এমন করে পরের বোঝা আর কতকাল আমি বইব, কতকাল ? িনিখিল চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

#### তৃতীয় দৃখ্য

িহাসপাতালের বারান্দা। অজয় উদ্বিগ্নভাবে একথানি বেঞ্চের উপর বসিয়া আছে। নাসের পোষাক পরিহিতা মায়া পাশের ঘর ছইতে বাহির হইয়া দেয়াল ধরিয়া দাঁড়াইল। আর একটি নার্স আসিয়া তাহাকে ধরিল। অজয় উঠিয়া দাঁড়াইল। ব

নাস। হঠাৎ এমন হলো কেন, মায়া ?

মায়া। মাপাটা ঘুরচে।

নার্স। আমরা জান্তম, তুমিই আমাদের মাঝে সব চেয়ে শক্ত।

মারা। আমিও ত তাই-ই ভাবতুম।

নাস। চল, আর এখানে দাঁড়াবার দরকার নেই। আমি তোমাকে রেখে আসচি।

মায়া। একাই যেতে পারব এখন। নাস। না, না, আমিই সঙ্গে যাছি।

| তাহাকে ধরিয়া অগ্রদর হইল। মায়া যাইতে যাইতে পমকিয়া দাডাইল। অজয়ের দিকে চাহিল। ]

আজ তোমাকে সারাদিন বিশ্রাস করতে হবে।

িতাহার চলিয়া গেল। একটি ভাক্তার বাহির হইল। অঞ্চয় তাহাকে নমস্কার করিল।

ডাক্তার। কি চাই ?

অজয়। ওই লোকটি বাঁচবে ত ডাক্তার বাবু ?

ডাক্তার। তুমিই বুঝি ওকে এনেছ ?

অজয়। পথে দেখলুম।

ডাক্তার। লোকগুলো পথ চলতে শিথলন।।

। ডাক্তার চলিয়া যাইতে উ**ন্থত হইল।** 

অজয়। ও বাচবে ত ?

ডাক্তার। হাঁ, বাঁচবে বৈ কি !

িডাক্তার চলিয়া গেল। নাস টি ফিরিয়া আসিল। অজয় তাছাকে ন্মস্কার করিল।

অজয়। আপনি কি ওই ঘরে যাবেন १

নাস। ইয়া। কেন বলত १

অজয়। ওই লোকটি বাঁচবে কিনা দেখে এসে আমাকে বলবেন?

নাস। ভূমিই বুঝি ওকে এনেছ।

অজয়। ইটা।

নাস। তা এখন তো ক্লোরোফর্ম্মে রয়েচে। ইস্ তোমার জামায় যে রক্ত। যাও বাড়ী গিয়ে জামা ধুয়ে ফেল।

অজয়। কিন্তু ওর অবস্থাটা জেনে যেতে চাই।

নাস। ওরা সহজে মরেনা, ছোটলোকের প্রাণ।

িনাস চিলিয়া গেল। অজয় ঘরের ভিতর দেখিতে চেষ্টা করিল। একজন চাপরাশী বাহির হইয়া কহিল ]

চাপরাশী। হঠ যাও। হিঁয়া ঠারনেকো হকুম নেহি হায়। অজয়। ওর অবস্থাটা একট জানতে চাই।

চাপরাশী। আরে বাবু, তুম বাত নেহি শুনতা হ্বায়। হিঁয়া ঠারনেকো হুকুম নেহি হায়। কাল সামকে আও।

অজয়। তার আগে দেখতে পাবনা?

চাপরাশী। নেহি, নেহি!

িচাপরাশী আবার ঘরের ভিতর চলিয়া গেল। অজয় আবার বেঞ্চির উপর বসিল। ভাক্তারটি আবার ফিরিয়া আসিল।

ডাক্তার। খোকা ৰাড়ী যাও। আজ ত দেখা করতে পাবেনা। অজয়। ফলটল যদি কিছু দরকার হয় ?

एकिता है। हैं।, अपने वार्यात करनेत करकात हर्द १ या नागर्द, হাসপাতাল থেকেই দেওয়া হবে।

আজয়। কিন্তু...

ডাক্তার। মোটর চাপা পড়েছিল, দয়া করে হাসপাতালে পৌছে দিয়ে গেলে। আবার কি।

ি ছাজ্ঞার চলিয়া গেল। অজয় কি করিবে কিছুই স্থির করিতে পারিলনা। নাস টি আবার ফিবিয়া আসিল।

নাস। খোকা ভূমি এখনো দাঁড়িয়ে १

অজয়। কেমন দেখলেন ওঁকে।

নাস। সেত তুমি বুঝবেনা। ভালো হয়ে যাবে।

অজয়। আপনিই কি ওঁকে দেখচেন ?

নাস। কেন বলত १

অজয়। ওর জন্ম কিছু ফল এনে দিতুম।

নাস। ওরা কি ফল খায় १

িষ্টেচারে করিয়া বিলাসকে লইয়া আসিল। নাস'ও অজয় সরিয়া দাড়াইল। ষ্ট্রেচার বাহকরা চলিয়া গেল। অজয়ও তাহাদের পিছনে পিছনে যাইতেছিল। भाস वांधा मिल।

তোমাকে ত এখন যেতে দেবেনা। কাল বিকেলে এসো।

অজয়। কোপায় পাকবে ?

নার্স। জিজ্ঞাস। করে। Surgical ward কোনটা ? মনে থাক্বেত Surgical ward ?

অজয়। থাকবে।

নাস। বাডী গিয়ে জামাটা ধুয়ে ফেলো, রক্ত লেগেছে।

অজয় নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল। নার্স অপারেশন ঘরে চকিল। মায়া আদিল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। নাস আবার বাহির হইয়া আসিল।

ওকি, তুমি যে আবার এলে ?

মারা। ডিউটি রয়েচে যে !

িনাস তাহার হাত ধরিয়া ফিরাইল

নাস। হয়েচে, হয়েচে। অত কর্ত্তব্যপরায়ণ না হলেও চল্বে।

মায়া। Patient কেমন ?

নাস। Compound fracture! Bed-এ গেছে।

মায়া। আর সেই ছেলেটি ?

নাস । এইত বাড়ী গেল। যেতে কি আর চায় ? আমিই বলে কয়ে তাকে পাঠালুম। বড ভালো ছেলে। পথের একটা লোকের জন্ম এমন দরদ বড় দেখা যায়না।

মায়া। পথের লোক কে?

নার্স। ওই যে মোটার চাপা পড়েছিল যে। একেবারে রোগা। ছয়ত কত দিন থেতে পায়নি।

্রিমায়া চোথ বুজিয়া নাসের হাত শক্ত করিয়া ধরিল আবার কী হোলো।

[ কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া মায়া কহিল

মায়া। আমার আর এখানে কাজ করা পোষাবেনা। রোগীদের এই করুণ ক্রন্দন, তাদের এই দৈশু আমি সইতে পারচিনে।

নাস । আছ্ছা সে-সব কথা হবে এখন। চল একটু বিশ্রাম করবে। সবচেয়ে বেশি করে তাই-ই এখন তোমার চাই।

# চতুৰ্থ দৃগ্য

[নিখিলের বসিবার ঘর। নিখিল ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মনীশ একখানি কাগজ মন দিয়া পড়িতেছে। মনীশের পড়া হইলে কাগজখানি সে টেবিলের উপর রাখিল এবং টেবিলে একটা শব্দ করিল। নিখিল ফিরিয়া দাঁড়াইল, মনীশের দিকে চাহিল।]

মনীশ। সত্যই তুমি এই উইল করতে চাও ? নিখিল। মিথ্যে মনে করবার কোন কারণ আছে কি ? মনীশ। কিন্তু তুমি এ উইল করতে যাবে কেন ? সংসারই কর্লেনা আর এরই মাঝে বৈরাগ্য।

নিখিল। সংসার যদি করতুম, তাহলে কি আর এ কাজ করতে পারতুম।

মনীশ। সংসার করতেই যে বল্চি।

নিখিল। মা তাঁর জীবনের শেষ দিনটি অবধি ওই অন্তুরোধ করে গেছেন।

মনীশ। আর কীর্ত্তিধ্বজ পুত্রটি মায়ের শেষ অন্ধুরোধ উপেক্ষা করে পরোপকার সাধনে ব্রতী হয়েছেন !

নিখিল। আচ্ছো মনীশ, সবাইকে যে সংসার-ধর্ম্ম পালন করতে হবে, তার কোন মানে আছে ?

মনীশ। সবাই হয়ত সংসার-ধর্ম পালন নাও করতে পারে। কিন্ত তোমর পক্ষে যে তা প্রয়োজন, তা আমি অসক্ষোচেই বলতে পারি।

নিখিল। এ রকম অসঙ্কোচে তুমি অনেক কথাই বলে থাক।

মনীশ। বিষয় সম্পত্তির আয় প্রচুর, ভোগে অনাসক্ত নও, সথ মোল-আনাই রয়েছে, সমাজের হিতসাধন করবার ইচ্ছা ও শক্তি কোনটারই অভাব নেই—দশজনের একজন হয়ে কেন তুমি পাকবে না ?

নিখিল। সবই আছে মনীশ, অথচ কিছুই নেই।

মনীশ। একটা বে-ধা কর, দেখবে দিকে দিকে তোমার নিজস্ব সম্পদ দেখা দেবে।

নিখিল। বিশ বছর ধরে ত এই সত্পদেশ দিয়ে দেখলে। স্থাকন কিছু পেলে ?

মনীশ। পেতৃম নিখিল, যদি অমুরোধ-উপরোধ ছাড়া কোন অধিকার আমার থাকত। তা যদি থাকত, তাহলে দেখতৃম কেমন করে তুমি ওই কুড়োনো একটা ছেলের জন্ম সর্বস্ব খোয়াতে পারতে। নিখিল। কুড়োনো ছেলে বলে অজয়কে তুমি অনায়াসেই উপেক্ষা করতে পার; কিন্তু আমি পারি না।

মনীশ। উপেক্ষা না হয়, নাই-ই করলে; কিন্তু তার জন্ম সর্কাম্ব ত্যাগ করবার কোন অর্থ আছে কি ? .

নিখিল। আছে।

মনীশ। আছে! এমন গুরুতর প্রয়োজনটা কি আমার শ্রোতব্য নয়।

নিখিল। জান মনীশ, সর্বস্থ ওকে দিয়ে যদি না আমি দূরে চলে যাই, তাহলে ও আমাকে একদিন খুন করবে।

মনীশ। তুমি কি বলছ নিখিল।

নিখিল। হাঁা, ও আমায় একদিন খুন করবে। যেদিন থেকে ওর
মনে প্রশ্ন জেগেছে ও কার ছেলে, সেইদিন থেকেই ওর মনের এক অদ্ভূত
পরিবর্ত্তন ঘটেচে,—সেইদিন থেকে ও আমাকে আর শ্রদ্ধা করে না,
ভালোবাসে না, সন্দেহের চোখে দেখে। রোজই ও জানতে চাইছে
ওর বাবা কে, সে কোথায়, আর জবাব পাচ্ছেনা বলে ওর মন বিফিয়ে
উঠছে। আমি জানি একদিন ও ক্ষেপে উঠ্বে আর স্বার আগে
আমাকেই ও হত্যা করবে।

মনীশ। আর সব জেনে-বুঝে হুধ-কলা দিয়ে ওই কাল-সাপ তুমি আদরে লালন-পালন করছ।

নিখিল। না করে যে উপায় নেই।

মনীশ। উপায় কেন থাকবেনা নিখিল ? অজয় তোমার কে ? কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে বইত নয়। দাও ওকে দূর করে।

निथिल। यनीम!

মনীশ। বেশ, তা যদি না পার, তাহলে তার ভরণ-পোষণ শিক্ষা সহজে যাতে চলতে পারে, তার ব্যবস্থা করে ওকে কোন বোর্ডিংয়ে পাঠিয়ে দাও। তারপর পডা-শুনা করে মান্তুম ছলে সংসারে ওকে স্থপ্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য কোরো।

নিখিল। তুমি কি আমাকে একটা চলমান যন্ত্র বই অন্ত কিছু ভাবতে পারনা ? ভাবতে কি পারনা যে, কেবল কর্ত্তব্যপালনের জন্তুই নয়, ভালোবাসি বলেও ওকে আমি কাছে রাখতে চাই।

মনীশ। কিন্তু তুমি যে ওকে সর্বন্ধ দিয়ে দূরে চলে যেতে চাইছ ?

নিখিল। আত্মরক্ষার জন্ত ই তা আমি করতে চাইছি। তাই বলে এখুনিত আর আমাকে পালাতে হচ্ছেনা। অবস্থা যদি তেমন গুরুতর হয়ে ওঠে, তাহলেই পালাব, নইলে ওকে চোখে-চোখেই রাখব, মামুষ করে তুলব। তুমি যদি উইলটি ঠিক করে দিতে না পার, তাহলে বল, আমি অন্ত কাউকে ওটা দেখাই।

মনীশ। তুমি দেখচি বন্ধু হিসাবে আমার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করতে চাওনা, শুধু উকিল বলেই আমাকে মনে কর। আমিও তাই উকিলের মতোই ব্যবহার করব। উইল আমি অবশুই তৈরি করে দেব। আমি এটা সঙ্গে করে নিয়ে বাচ্ছি। ভাল করে দেখে, মুসাবিদা করে তোমাকে পাঠিয়ে দোব।

নিখিল। তুমি আমার সম্বন্ধে একটা তুল ধারণা নিয়ে যাচ্ছ, মনীশ। আমি তোমার বন্ধুত্বকে উপেক্ষা করিনা, করতে পারিনা।

মনীশ। সে কথায় আর কাজ কি, ব্যবহারেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

নিখিল। আমার জীবনের সব কথা তুমি জাননা। যদি জানতে, আমার দৃষ্টি দিয়ে যদি তুমি পারিপার্ষিক সব কিছু দেখতে, বুঝতে পারতে, তাহলে আমাকে অপরাধী করতে না। যখন জানবে, আমার অবস্থাটা স্পষ্ট করে বুঝবে, তথন দেখবে আমি নিরুপায়।

মনীশ। বেশ আমি অপেকা করেই রইলুম।

[ মনীশ চলিয়া গেল। নিথিল তাহার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর কহিল। ]

নিখিল। মান্নুধের সম্বন্ধে মান্নুষ এত ভুল করে বলেইত সংসারে এত বিরোধের সৃষ্টি হয়। শঙ্কর ! শঙ্কর !

[ শঙ্কর প্রেবেশ করিল।

শक्द। वावू!

নিখিল। অজয় কোথায় রে ?

শঙ্কর। তা ত জানি না বাবু। ইন্ধুল থেকে এসেই কোধায় বেরিয়ে গেলেন।

নিথিল। তোকে কতদিন বলিনি, ওকে চোখে চোখে রাখতে।
শঙ্কর। তাইত রাথভূম। একদিন রেগে-মেগে তিনি বল্লেন যে,
তিনি কি জেলখানার কয়েদী যে, তাকে নজরবন্দী করে রাখা হয় ?

নিখিল। তুই কি বল্লি?

শঙ্কর। আমি বল্লাম, বাবু বলেছেন। শুনে তিনি বল্লেন, তোমার বাবুকে বলো এরকম করলে এ বাড়ীতে আমি থাকতে পারব না। সেই ভয়ে আমি আর সব সময় তার পেছু পেছু থাকি না।

নিখিল। হঁ!

[ নিখিল চেয়ারে বসিল। শঙ্কর দাঁড়াইয়া রহিল।

শঙ্কর। বাবু, মাথাটা ধরেছে কি ?

নিখিল। না শক্ষর, তোকে এত ব্যস্ত হতে হবেনা। শক্ষর!
শিক্ষর আগোইয়া আসিক

नकत। नातृ!

নিখিল। আমি ভাবচি একবার বিদেশে বেড়াতে যাব। শব্দর। সেই ভালো বাবু, শরীরটা বড় খারাপ হয়ে গেছে।

নিখিল। শরীর জাবার খারাপ হলো কোথায় ?

শঙ্কর। গিল্লী মা থাকলে কি আর এমনটি হতে পারত।

নিখিল। সবাই তোরা ওই কথা বলিদ, আমি সইতে পারিনা। की श्राया ।

শঙ্কর। মাথার চুলেও যে পাক ধরেছে।

নিখিল। ধর্বেনা ? বয়েস কত হোলো তার খবর রাখিস ?

শঙ্কর। এই শঙ্কর তা জানে।

নিখিল। আচ্ছা থাক দে কথা। আমি বিদেশে গেলে অজয়ের ভার তোকে নিতে হবে।

শঙ্কর। বাবু মাপ করবেন, আমি তা পারবনা।

নিখিল। কেন পারবিনে ? আমাকে ত তুই দেখতিস।

দেখিনি আর উনি যেন বাঘের বাজ্ঞা। এই ত কোলে পিঠে করে মারুষ করলুম, কিন্তু কেমন ত্যাড়া তাড়া কথা। আর তা বাদে আপনাকে আমি একা ছেডে দিতে পারবনা। গিন্নীমা যে আপনাকে আমার হাতে সঁপে দিয়ে গেছেন। যত দিন বাঁচব, আমি আপনার কাছে কাছেই থাকব।

নিখিল। শোন শঙ্কর, ঠাণ্ডা হয়ে আমার কথাগুলো শোন্। অজয়কে মানুষ করবার ভার আমি নিয়েছি, তা তো তুই জানিস। আমি যদি অপার্গ হই, তাহলে আমার হয়ে তোকেইত সেই ভার নিতে হবে।

শঙ্কর। কেন ? আমি নিতে যাব কেন ? তার মা খালাস পেয়েছে। সে-ই তার ছেলেকে দেখুক।

নিখিল। তার কথা থাক শঙ্কর। তার আমি নিয়েছি। যতদিন না সে এসে তার ছেলেকে নিয়ে যায়, ততদিন ত আমরা তাকে বলতে পারিনা যে, আমরা তার ভার বইতে পারবনা। পারি ?

শঙ্কর। ওই দখ্তি ছেলের ? আমি আপনাকে বলে রাখছি বাব, ও একদিন মানুষ খুন করবে।

িনিখিল চমকিয়া উঠিল

নিখিল। এ কথা তুই কেন বল্লি ?

শঙ্কর। ওকে দেখে আমার তাই-ই মনে হয়!

निथिन। या, या... अक्यरक ठूरे आत इ'राटारथ मिथए शातिम् ना। শঙ্কর। এত করে আপন করতে চাইলাম, ও বাগ মানবে না। আমি আর কি করতে পারি ?

निश्रिल। ও আমাদের সব কথা শোনে ना বলে তুই চটে গেছিস্। কিন্তু জানিস্ ত, আমিও মায়ের সব কথা শুনতুম না। তিনি কি চটতেন 🕈 শঙ্কর। আমি ত ওর মানই।

নিখিল। কিন্তু মায়ের মত ক্ষেহ দিয়েই যে তুই ওকে বাঁচিয়ে বড় করে তুলেছিস।

শঙ্কর। তখন কি জানি যে ও এমন দক্তিপনা করবে ?

নিখিল। থাক ওসব কথা। ঠিক রইল, আমি বিদেশে গেলে তুই ওর সব ভার নিবি।

শঙ্কর। তার জন্ম ভাবনা নেই। আপনি চলে গেলেই ও সিংহি হয়ে আমার ঘাড় ভাঙ্গবে, দেখতে আর আমাকে হবে না।

নিখিল। যা, যা, তুই এখন তোর কাজে যা। কথা ঠিক রইল। আর ছাথ, অজয় এলে আমার কাছে পাঠিয়ে দিস্। আমি আজ আর বেরুবনা।

#### পঞ্চম দৃগ্য

[ হাসপাতালে বিলাস শুইয়া আছে। অজয় তাহার পাশে বসিয়া কমলা ছাড়াইয়া তাহাকে খাওয়াইতেছে।]

বিলাস। আর না।

অজয়। এইটে থেয়ে নিন। আপনি বড় দুর্ব্বন হয়ে পড়েছেন।

বিলাস। তুমি একটা খাও।

অজয়। আমি আবার থাব কি ? আমি ত খেয়েই এসেছি।

বিলাস। ওই কমলাটা তুমি খাও, আমি দেখি।

অজয়। আছে। আপনি এইটে শেষ করুন, আমি খাব এখন।

বিলাস। অজানা অচেনা একটা লোকের জন্ম তোমার এত দয়। তোমার বাপ-মা কি স্থবী।

[ অজয় মুখ ফিরাইল

ওকি ! মুখ ফেরালে কেন ? তোমার চেখে জ্বল কেন ? তাঁরা বুঝি বেঁচে নেই। আমি ভাবতেও পারিনি।

[বিলাস উঠিবার চেষ্টা করিল

অজন। উঠ্বার চেষ্টা করবেন না। নড়া-চড়া করা যে নিষেধ।
বিলাস। না, না, ডাক্তার আমাকে একটু একটু করে হাটতে
বলেছে। ক্রাচে ভর দিয়ে আজ হেটেওছি। স্থাখ, বাপ-মা কারু চিরদিন
থাকে না—কিন্তু এই বয়েসে তাঁদের হারানো খ্বই হুর্ভাগ্যের কথা।
তব্ও এই ভেবেই তুমি তৃপ্ত থেকো যে, তোমার মত ছেলে তাঁদেরই
আত্মাকে তৃপ্ত রাখচে।

অক্সয়। কই আপনি যে গল্প বলবেন বলেছিলেন, তা ত বল্লেন না ? বিলাস। সেই ডাকাতের গল্প ? অজয়। হাাঁ, আমার শুনতে ভারি ইচ্ছে হচ্ছে।

বিলাস। আজ কি সব কথা গুছিয়ে বলতে পারব ?

অজয়। তবে থাক। আর একদিন গুনব।

বিলাস। লেবুটা তুমি ত খেলে না ?

অজয়। আপনি আর ও-কথা ভূলবেন না দেখচি।

্বজন্ম একটা কমলা ছাড়াইয়া মুখে দিল

কেম্ন হোল ত ?

বিলাম। স্বটা শেষ কর।

অজয়। এইত খাচ্ছি। আচ্ছা, আপনার বুঝি আমার মতো একটি ছেলে আছে গ

বিলাস। আমার ? ছিল.....ছোট্ট এই টুকু...আজ সে কতবড় হয়েছে, কে জানে ?

অজয়। আপনি তাকে অনেকদিন দেখেন নি ? আমিও আমার মা-বাবাকে দেখিনি।

বিলাস। দেখনি।

অজয়। কোথায় আছেন তাও জানিনে।

বিলাস। তাও জান না १

অজয়: আমি আমার এক আত্মীয়ের বাডীতে থাকি। আমাকে পুর আদর-যত্ন করেন।

বিলাস। ভালোবাসেন না ?

অজয়। নিজেব ছেলেকেও লোকে অত ভালোবাসে না। কিন্তু কি জানি কেন, মা-বাবার কোন খবর তিনি দিতে চান না।

খিণ্টা বাজিয়া উঠিল

আর ত বসতে দেবে না। আজ উঠি।

বিলাদ। কিন্তু একটি কথা। তোমার ওই আত্মীয়টির নাম কি প অজয়। তাঁকে হয়ত আপনি জানেন, নিখিলবাব।

বিলাস। করে...কার নাম বল্লে १

অজয়। নিখিলবার, জমিদার।

[ বিলাস বালিসে মুখ ওঁজিল, তাহার সমস্ত নেহ কাঁপিতে লাগিল কি হোলো, কি হোলো আপনার গ

িঅজয় উপুড় হইয়া পডিয়া তাহার মাথা তুলিতে চেষ্টা করিল। একটি বেয়ারা আসিয়া কহিল।

বেয়ারা। বাবু, আউর ঠারনেকো হকুম নেহি হায়।

িঅজয় ফিরিয়া চাহিয়া ভাহাকে দেখিল, ভাহার পর কহিল ] অজয়। উনি যে কেমন হয়ে পড়েছেন। বেয়ারা। আপু যাইয়ে, হাম মিস বাবাকো ভেজ দেঙ্গে।

িঅঙ্গয় সোজা হইয়া উঠিল! দীরে ধীরে যাইতে **উত্মত হইল** বিলাস হাত বাডাইয়া ডাকিল ]

বিলাস। থোকা। খোকা।

িঅজয় ফিরিল। কিন্তু বেয়ারা তাহাকে বাধা দিয়া কহিল। বেয়ারা। ত্রুম নেহি হার! অজয়। আর থাকতে দেবে না, আমি কাল আসব। বেয়ারা। চলিয়ে বাবু, চলিয়ে।

্বিজ্ঞা চলিল, বেয়ারা তার পিছন পিছন চলিল। বিলাস চাহিয়া চাহিয়া ভাহাকে দেখিল, তারপর কহিল।

বিলাস। থোকা। আমার গোকা!

[সে আবার উপুড় হইয়া পড়িল। ক্রত-পদবিক্ষেপে বেয়ারার সহিত নাস আসিল। বিলাদের পাশে দাঁডাইয়া তাহার নাড়ী পরীকা করিতে লাগিল।

নাস। ডাক্তার বাবুকে ডেকে আনো।

[বেয়ারা চলিয়া গেল। নাস বিলাসকে ধরিয়া তাহার পাশ किंदारेश पिन। गार्यं ठापद्रथानि जात्ना कदिया छ।निया पिन। কপালের উপর হাত রাখিল। ভাক্তার আসিলেন পশ্চাতে বেয়ারা প্রবেশ করিল।

ডাক্তার। কি থবর १ নাস। ফেইণ্ট হয়ে পড়েচে।

ি ডাক্তার Stethescope দিয়া পরীক্ষা করিয়া কহিল।

ডাক্তার। তুর্বল শরীর, হয়ত কোন কারণে উত্তেজিত হয়েছিল, Visitor এসেছিল নাকি।

নাস। হাা, সেই ছেলেট।

ডাক্তার। তাকে আর আসতে দেবেন না। কোন রকম উত্তেজনা যেন না হয।

নাস। ষ্টিমূলেণ্ট কিছু দেবেন ?

ডাক্তার। দরকার হবে না বোধ হয়। ওই দেখুন, ঠিক হয়ে গেছে। বিলাস। ফিরে এল না १

নার্স । কার কথা জিজ্ঞাস। করচেন १

विनाम। (थाकांत कथा। তাকে यে छाकनूम। ডাক্তার। এই চুপ করে থাক। খোকা-টোকা এখানে কেউ নেই। নাস। একটা ঘুমের ওষুধ...?

ডাক্তার। না, না, কিছু দরকার নেই। আপনি চলুন আমার সঙ্গে। ও চুপ করে থাক্।

নাস। আপনি একটু ঘুনোবার চেষ্টা করুন।

[ নাস ও ডাক্তার চলিয়া গেল।

বিলাস। কাছে এসেছিল, তবুও বুকে নিতে পারলুম না। বলতে পারলুম না, ওরে এই ক'বছর ধরে যে তোকেই খুঁজে বেডাচ্ছি।

বেয়ারা। এই বাবু, বাত মাৎ বোলনা।

বিলাস। একটা কথা ভনবে বাবা?

বেয়ারা। বোল, তুম চুপ রহেঙ্গে, কি নেহি।

বিলাস। আমার খোকা।

বেয়ারা। ফিনু থোকা! থোকা!

ं [ বেয়ারার প্রস্থান।

বিলাস। পরিচয় দিতে পারলুম না। দিলে হয়ত ঘণায় মুখ ফিরিয়ে নিত। হয়ত আর এ-মুখো হোতনা, আর হয়ত দেখতে পেতৃম না।

[ মায়া ধীরে ধীরে তাহার মাথার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল

দেখে যেন মনে হয় রাজপুতুর। না, না, আমি পারব না; পারব না সব গোপন রাখতে। কাল বলব, ওরে আমিই তোর হতভাগ্য বাবা... বলব, আমার সব অপরাধ ক্ষমা করতে...এত দরা তার। কিন্তু মায়া। মায়া কোথায় ? সে কি ক্ষমা করবে ? এইত হাসপাতাল, মায়া এখানে নেই ত ? উঠে একটিবার দেখে আসি...যদি থাকে, এইখানেই থাকে...

[উঠিতে চেষ্টা করিল। মায়া ত্রস্তে তাহাকে চাপিয়া ধরিল। কে ?

[মায়া মুখ ফিরাইল

উঠ্তে দেবেন না ? বেশ না-ই দিলেন। একটা কথা আমাকে বলতে পাবেন ? বলতে পাবেন মায়া নামে এখানে কোন নাস আছে ? যদি থাকে, একটিবার আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। আমি শুধু তার কাছে কমা চাইব। বলুন। মুখ ফিরিয়ে রইলেন কেন, বলুন। বলবেনও না, উঠতেও দেবেন না। আমি উঠব, আমি উঠব।

[ উঠিতে চেষ্টা করিল।

মায়া। ওগো, না, না, না!

বিলাস। কে। মায়া। মায়া।

মারাকে জডাইরা ধরিল। সারা খাটের উপরেই বসিরা পড়িল। যখন এসেচ, তখন নিশ্চয়ই ক্ষমা করেচ। তবুও একটিবার বলো। মারা। তোমার অপ্রাধের গুরুত্ব তুমি ভূলে যাচ্চ, বিলাস।

বিলাস। ভূলিনি মায়া, ভূলনি। ভোলবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু ভূলতে পারিনি। ভূলতে পারিনি বলেইত থোকাকে কিছুতেই আত্ম-পরিচয় দিতে পারলুম না।

যায়া। কাকে ?

বিলাস। খোকাকে...আমাদের খোকাকে १

মায়া। তুমি তাকে কোথায় দেখলে ?

বিলাস। এইখানে। অচেতন অবস্থায় আমাকে যে সে-ই এখানে নিয়ে এসেছে। প্রতিদিন সে-ই যে আমার কাছে এসে বসে পাকে, আমার জন্ম ফল নিয়ে আসে, আমার সঙ্গে গল্প করে। তুমি তাকে দেখনি ? তুমি যে এ-দিকে আসনি, তাইত দেখতে পাওনি।

মায়া। কেন বল্লে ? আমাকে কেন ও-কথা শোনালে ?

বিলাস। তোমায় দেখাব বলে।

শায়। কোন্ মূথে আমি তার সামনে দাঁড়াব, কোন মূখে আমি ভাকে বলব, ওরে আমিই তোর অভাগী মা।

বিলাস। আমিও ত পারলুম না। চোধ ভরে চেয়ে দেধলুম। তুমিও দেখো, দেখো দেবতার মত তোমার ছেলে।

মায়া। কিন্তু দেখলে যে দূরে থাকতে পারব না। তুমি কেন আমায় বল্লে, কেন আমায় শোনালে।

ি মায়া হুই হাতে মুখ ঢাকিল।

বিলাস। মাহা! মাহা।

আর কি শোধরাবার উপায় নেই ? জীবনের ওই কটা বছর কি বিশ্বতির মাঝে ডুবিয়ে দিতে পারা যায় না ?

যায়া। পার তুমি ?

বিলাস। একবার চেষ্টা করে দেখতে ইচ্ছে হয়।

মায়া। পার তার সামনে দাঁড়িয়ে অকুণ্ঠিত চিত্তে বলতে যে, তুমি তার পিতা १

विनाम। शांत्रव ना, शांत्रव ना गांगा!

মায়া। নররত্তে রঞ্জিত হয়েছিল যে হাত, তা অসক্ষোচে বাড়িয়ে দিয়ে আমাকে বলতে পার, আমার গ্রহণ কর।

বিলাস। বলতে ইচ্ছে হয় সায়া, কিন্তু মুগ ফুটে তাও বলতে পারি না।

মারা। আমাদের অতীত পাথরের বোঝা নিয়েই আমাদের বুকে চেপে থাকবে বিলাস। তা আমাদের আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে দেবে ন।। আর আমরা জীবনে স্বন্ধির শ্বাস ফেলতে পারব না।

[ হুজনাই চুপ করিয়া রহিল। নাস ভিতরে ঢুকিয়া তাহাদের তদবস্থায় দেখিয়া একটু দাঁড়াইল। তাহার পর নীরবে চলিয়া গেল।

বিলাস। তুমি ঠিক বলেছ মায়া। সমাজে আমার আর. ঠাই নেই—তা করবার চেষ্টা করাও অপরাধ।

মায়া। তাহলে বল, তুমি তাকে তোমার পরিচয় দেবে না-বল, আমার কথা তাকে বলবে না।

বিলাস। না। আমি আজই এখান থেকে চলে যাব। মায়া। এই অবস্থায় १

বিলাস। কাল সে আসবে...যদি নিজেকে গোপন রাখতে না পারি...আজই হয়ত পারতুম না !

মায়া। কোপায় যাবে ?

বিলাস। যেখানেই হোক যাব। এখান থেকে চলে যাব।

িমায়া নীরব রহিল।

তুমি যদি ক্ষমা করতে।

মায়া। তোমাকে অমুরোধ করছি বিলাস, ওকথা তুমি বলো না। তুমি ত জান।

বিলাস। ই্যা জানি যে, আমি ক্ষমারও অযোগ্য। কিন্তু...আছে। যাক, ওকথা আর বলব না।

িনাস সিষ্টারকে লইয়া আসিল!

मिष्ठोतः। यागाः!

িমায়া উঠিয়া দাঁডাইল।

ছি: ! ছি: মায়া !

বিলাস। ওর কোন অপরাধ নেই।

সিষ্টার। তুমি চুপ কর। বল, ও তোমার কে?

মায়া। কেউ নয়।

সিষ্টার। তবে !

মোয়া নীরব রহিল।

জান, যে পোষাক তুমি পরে আছ, তা পরবার উপযুক্ত তুমি নও। মালা। জানি।

সিষ্টার। তুমি চরিত্রহীনা তা আমরা জান্তুম, কিন্তু এত নীচে নেমে গেছ, তা জান্তুম না।

মারা। আমি জানি যে এখানে থাকবার যোগ্যা আমি নই। সিষ্টার। হাঁা, কালই তোমাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে। মায়া। আমি এখুনি যাছি।

। মায়া টুপিটা খুলিয়া টেবিলের উপর রাখিল।

সিষ্টার। তুমি আমাদের সকলের লজ্জা, সকলের কলঙ্ক। মায়া। আমি তাজানি।

[পোষাকটাও খুনিয়া ফেলিল :

আপনাদের দয়ার কথা আমি বিশ্বত হব না।

সিষ্টার। অপাত্তে দয়। করা যে কত বড় অপরাধ, তাই ভূমি আমাদের শিখিয়ে গেলে।

মায়া। যদি পারেন ত আমায় ক্ষমা করবেন।

সিষ্টার। আমরা ত তোমাকে আজই যেতে বলছি নে। রাতটা 🚀 মি থাকতে পার।

মায়া। আপনাদের অমুগ্রহ। কিন্তু আমি ত আর আপনাদের কাছে পাকতে পারি না। যদি পারেন, তাহলে ক্ষমা করবেন। আমি याष्ट्रे।

িমায়া কাহারও উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। বিলাস উঠিয়া দাঁড়াইল,—সিষ্টার তাহাকে কহিল

আর তুমি ?

্বিলাস। আমিও চলে যাচ্ছি।

সিষ্টার। যেতে চাও যেয়ো-কিন্তু কাল।

বিলাস। কাল আমি এখানে থাকতে পারব না।

সিষ্টার। কিন্তু চলতে গিয়ে যদি পড়ে মর, তার দায়িত্ব কে নেবে १

বিলাস। দায়িত্ব ? সর্বহারা ছন্নছডার দায়িত্ব কে বয় ?

সিষ্টার। মায়া ভোমার কে ?

বিলাস। এত বড় অপমান ও মাথা পেতে নিল, তবুও যা বল্লে না, আমি কি তা বলতে পারি ?

সিষ্টার। হাঁ। আজ পালাবার চেষ্টা করো না। কাল সকালে ডাক্তার বাবুকে বলে যেগানে ইচ্ছে চলে যেও। ওই পোষাকটা নিয়ে চল।

### ষষ্ঠ দৃশ্য

পানা একটা মদের শ্লাস সম্মুথে রাখিয়া বসিয়া আছে। পশুপতি মুরিয়া বেড়াইতেছিল। তাহার সম্মুথে আসিয়া দাড়াইল।]

পশুপতি। আমি জান্তম না, তুমি তাকে এত ভালোবাস। আট বছর সে তোমায় ছেড়ে চলে গেছে আর এই আট বছরের মাঝেও তুমি তাকে ভুলতে পারলে না।

পালা হাসিল।

কি হাসচ যে!

পারা। ভূমি যে হাসির কথাই কইলে, ডাক্তার।

পশুপতি। হাসির কথা?

পারা। ভালোবাসা কথাটা ভন্লেই আমার হাসি পায়।

[ ग्रांम जूनिया नहेन।

পশুপতি। তোমাদের পেতে পারে!

[পানা শ্লাসটা নামাইয়া রাখিল। তাহার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল ]

পারা। তোমাদের ? তোমাদের মন বুঝি নিষ্ঠায় ভরে ওঠে? ত্তাথ ডাক্তার, আমরা আর তে।মরা আসলে একই। তফাৎটুকু কোখায় জান ?

পশুপতি। কোথায় গ

পানা। তোমরা হচ্ছ বর্ণচোরা আম। তোমাদের বাহিরটা দেখে কেউ ভেতরটার রং বুঝতে পারে না, আর আমাদের গায়ে তা ফুটে ওঠে, লোকে দেখেই ধরে ফেলে। মন-প্রাণ দিয়ে তোমরাও ্কাউকে ভালবাসো না, আমরাও না। আমরা তা স্বীকার করি, তোমরা দিব্যি চেপে যাও।

পশুপতি। না, না পানারাণি, তোমার একথা ঠিক নয়। এই ষ্ঠাথনা, আমাদের সন্দারকে তুমি আজও ভুলতে পার নি। সে তোমাকে ছেড়ে গেছে, কিন্তু আজও তুমি তাকে ভালোবাস।

পালা। বাসি নাকি १

পশুপতি। নিশ্চয়।

পারা। আচ্ছা, তা যদি তুমি বিশ্বাসই করবে, তাহলে ভালোবাসা জানাতে আমার কাছে তুমি কি করে এস? যথন আসচ, তথন নিশ্চিতই ভূমি বিশ্বাস কর না, আমি কাউকে ভালোবাসিনে ? কেমন তাই নয় ?

পশুপতি মাথা নীচু করিল।

লজা হোলো ? লজা কিসের ভাক্তার ? আমার কাছে ধর পাড়ায় আবার লজ্জা কিসের ? আমিওত তোমারই দলের!

পশুপতি। লজ্জার কথা নয়, পাল্লারাণি। সন্দারকে তুমি ভূলতে পেরেছ!

পারা। না।

পশুপতি। তবে ?

পানা। কিন্তু ভূল্তে কেন পারছিনে বলত !

পশুপতি। তাকে তুমি ভালোবাস বলে।

পানা। ভূল, ভূল ডাক্তার!

পশুপতি। তবে ?

পান্না। সে আমাকে উপেক্ষা করে চলে গেল বলে। আর একজন মেয়েমাত্ময় তাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল বলে।

পণ্ডপতি। ভালোবাস বলে নয় ?

পানা। না, না ডাক্তার, তার জন্ম নয়। আজ যদি আমি তাকে পাই, তাহলে কি করি জান ?

পশুপতি। কি কর ?

পান্না। সারা জীবন ধরে যত ছল-চাতুরী শিখেছি, সব দিয়ে তাকে বশ করে রাথি। তার ধ্যানের-দেবীকে বুঝিয়ে দিই যে আমি কত শক্তি ধরি।

পশুপতি। তুমি কার কথা বলছ পানারাণি ?

পারা। সেই যে, আদালতে যাকে দেখে এসে তুমি বলেছিলে, অপরপ স্থন্দরী, দেখলে পৃজো করতে ইচ্ছে হয় ?—তারই কথা বলচি।

পশুপতি। কিন্তু তার ওপর তোমার এ আক্রোশের কারণ কি? দোষ করল একজন, আর তার জন্ম সাজা দেবে ভিন্ন এক লোককে?

পানা। সেত হামেসাই হচ্ছে।

পশুপতি। হামেসাই হচ্ছে!

পারা। হচ্ছে না ? খুন করল ডাক্তার আর তার জন্ম জীবন দিতে হলে। সেই মোহনকে। টাকা নিল তোমাদের ওস্তাদ আর জেলে গেল সেই মেয়েটা।

পশুপতি। তাহলে তুমি মানচ যে মেয়েটির ওপর অবিচার হয়েছে!

পারা। না।

পশুপতি। তাও নয় ?

পারা। স্থাথ ডাক্তার, আমি তোমাদের মতে। পুরুষকে অনায়াসে উপেক্ষা করতে পারি। তোমাদের ওস্তাদ গেছে, তুমি এসেছ। তোমাদের ওম্ভাদের সঙ্গে পরিচয় হবার আগেও কত লোকের সাথে খাতির ছিল, পরেও আবার হবে। ওর জন্ম আমি ভাবি না। কিন্তু শক্তির যেথানে পরিচয় পাই, সেই থানেই আমি রুখে দাঁডাই।

পশুপতি। শক্তির পরিচয় আবার কোথায় পেলে গু

পারা। পেলুম তোমাদের সেই দেবীর মাঝে। সে আমার কাছ থেকে তোমাদের ওম্ভাদকে ছিনিয়ে নিল—আর আমিও...

পশুপতি। তুমিও কি...

পান্না। তার কাছ থেকে তোমাদের ওস্তাদকে ফিরিয়ে আনব। পশুপতি। পারবে १

পানা। যদি না পারি, তাহলে বুঝাব আমার শক্তিই নেই।

্বিহিরে একটা অম্ভুত কোলাহন শোনা গেল।

পশুপতি। ওই তোমার অমুচরেরা আসছে। ওদের বিদেয় কর। আমি সইতে পারিনে পারারাণি।

পারা। আগে ত পারতে!

পশুপতি। আগে ওরা এমন বেয়াদব ছিল না।

পারা। দেখ ডাক্তার, আমি যদি আজ সহসা সতী হয়ে উঠি, আর ওরা যদি হয়ে ওঠে আদব-দোরস্ত, তাহলে সাধুরা সুখী হবেন সন্দেহ নেই, কিন্তু আমরা যে মারা যাব। সাধুদের ওই স্থাটুকু দেবার জ্ঞস্ত আমরা আত্মহত্যা কেন করব বলতে পার ?

পশুপতি। কিন্তু ওন্তাদ চাবুক চালিয়ে ওদের কায়দা-দোরস্ত রেখেছিল।

পারা। তুমিও চেষ্টা করে দেখ। যদি সফল হও, তাছলে ওদের শ্ৰদ্ধা না পেলেও বশ্বতা পাবে।

িএকসঙ্গে অনেকে প্রবেশ করিল।

অনেকে। জয়, পারারাণীর জয়।

সনাতন। এস ডাক্তার, এক পাত্তর টানা যাক।

গঙ্গারাম। পারারাণি, তোমার ওই পোষা জানোয়ারটাকে একট্ সাবধান করে। দিয়ো। ও যে-রকম দাত মুখ খিঁচিয়ে ওঠে, তাতে এক-দিন কিন্তু আমার হাতের বিরাশা সিকে ওজনের এক চড় খেয়ে ও মারা যাবে।

কেলো। শালা ভদ্দর লোক হতে চায়।

স্নাতন। আরে এসো ডাক্টোর, ওদের কথা শুনোনা—আমরা ওই কোণে গিয়ে ছু'পাক্তর টেনে নি।

গঙ্গারাম। ইয়ারকি না কিরে, সোনাতন। ওই শালাকে মালের ভাগ দোব ? আমি বেঁচে থাকতে নয়।

পারা। মুখ গুমরে রইলে কেন ডাক্তার, ওদের সাথে মিলে মিশে ফর্ত্তি কর।

গন্ধারাম। আসল কথাটিই বলা হয়নি, পান্নারাণী। দিন কত আগে ওস্তাদকে দেখেছিলুম!

পানা। কোথায় ? কেমন দেখলি ?

গঙ্গারাম। চেনবার আর উপায় নেই।

পানা। সে কিরে १

গঙ্গারাম। চুল দাড়ী পেকে গেছে, কু জো হয়ে পড়েচে, চোখের নীচে কালি জমেছে।

পারা। কেন १

গঙ্গারাম। হয়ত ভালো করে খেতেও পায়না।

পারা। চুপ।

প্রভপতি। কেমন পারারাণি।

পানা। চুপ কর ডাক্তার।

গঙ্গারাম। আমি ডাকলুম! ফিরে দাঁড়াল, ভাবলুম মারে বুঝি চাবুক। কিন্তু চিবুক ধরে আদর করে বল্লে, গঙ্গারাম গাঁটকাটা ছেড়ে দিয়ে ভালো ভাবে জীবন যাপন কর। আমি বিশ্বাস করতে পারনুম না। হাঁ করে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলুম ৷ সে একটু হাসল, তারপর মাটির দিকে দৃষ্টি রেখে যেমন করে যাচ্ছিল, তেমি করেই যেতে লাগল।

পানা। তোর মনে হলো, ছবেলা ভালো করে খেতেও পায় না ?

গঙ্গারাম। নির্ঘাৎ !

পারা। সেই দর্প, দম্ভ, তেজ... ?

গঙ্গারাম। কিছুই নেই পালারাণী, কিছুই নেই। একেবারে কেঁচো হয়ে গেছে। দেখে ছঃখু হয়।

পারা। ছ:খ হয়!

গঙ্গারাম। হয় না ?

পারা। এই তোরা গান শুনবি, নাচ দেখবি ?

গঙ্গারাম। কডদিন তুমি গান গাওনি।

সনাতন । কতদিন তোমার নাচ দেখিনি।

কোলো। কতদিন আমরা আমোদ করিনি। পান্নারাণী। তবে আয়, আঞ্জ নাচ হৌক, গান হৌক, আনন্দের ভুফান বয়ে যাকৃ...

ধুসিতে মিষ্ট যে মন ! চলে পা কাওয়ালিতে !

কি নেশার রক্ত শিখায় আঁথি-দীপ চাই ফালিতে !

বাজে মল, গাইব গীতি,

বাদলে চাঁদের তিথি,

নাচাবো পাগল প্রীতি, বেতালা হাত-তালিতে !

বঁধু গো, হাসব স্থ্ ।

মধু হোক্ মকর ধু ধৃ,

থুঁজোনা কাঁটার পরশ গোলাপী ফুল কলিতে !

পশুপতি। তুমি কি করচ পারারাণী?

পানা। চুপ, চুপ ডাক্তার। ভালো না লাগে সরে পড়। গঙ্গারাম আমার বিজয় বার্তা বয়ে এনেছে। আজ যে যা চাইবে, তাই-ই পাবে। সেই দর্প, দস্ত, তেজ, কিছুই নেই। না গঙ্গারাম ?

সনতান। এই ছাথ্ কে এসেচে ! কেলো ও গঙ্গারাম। ওস্তাদ!

[সকলে দোরের দিকে চাহিল। দেখিল বিলাস ক্রাচে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। পশুপতি বিলাসের কাছে ছুটিয়া গেল]।

পশুপতি। এস ! একি হয়েছে তোমার ?

[ বিলাস শুধু হাত নাড়িয়া তাহাকে বলিল যে পরে জ্বানাইবে। পশুপতি তাহাকে ধরিয়া ঘরে আনিল। তাহার বসিবার ব্যবস্থা করিয়া দিল। সকলে আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। বিলাস তাহাদের দিকে চাছিয়া দেখিল। তাহার পর কহিল।

বিলাস। সবাই আছ ? বেশ! আবার চুটিয়ে চালাবে। ভয় নেই, গ্রুকটু স্কুম্ব হয়ে উঠি। গঙ্গা। কিন্তু তোমার কি হয়েছে, ওন্তাদ ?

সনাতন। পা-টা কি একেবারেই গেছে ?

কেলো। কোনু শালার এ কাজ একবার বলত।

विनाम। मवह वनव। এक विश्वाय कत्र उप।

গঙ্গা। ইা।, আমাদের বল।

বিলাস। তোদেরই ত বলব গঙ্গারাম, আত্মীয় বন্ধু আপনজ্ঞন বলতে শুধু তোরাইত রইলি। তুমি যে কথা কইছ না পারারাণি ?

পশুপতি। পালারাণীর অভিমান হয়েছে। পালারাণি, তোমার শক্তিকে আমি স্বীকার করছি।

পারা। তুমি থাম ডাক্তার।

বিলাস। ফিরে এসেচি বলে অসম্ভুষ্ট হয়েছে ? বল, চলে যাই !

পাना। त्कन, त्नवी পारत्र ठीहे नित्नना ?

বিলাস। চাইলেই কি দেবীর পদতলে স্থান পাওয়া যায় 🕈 যোগ্যতা অর্জন করতে হয় যে !

পান্ন। লাথি মেরে তাড়িয়ে দিলে বলেই বুঝি আজ এখানে!

বিলাস। তুমি ঠিক ধরেছ পানারাণি। লাখি মেরেই সবাই তাড়িয়ে দিলে। ভদ্রলোক হতে চেয়েছিলুম, কিন্তু এতদিনকার কদর্য্যতা এমনি ছাপ দেগে দিয়েছে যে, চেষ্টা করেও ভদ্রলোকের সঙ্গে মিশতে পারলুম না।

পারা। তইা এই স্বাস্তাকু ড়ে এলে !

বিলাস। ঠিক তাই। দেখলুম সংসারে এই একটিমাত্র স্থান আছে, যেখানে আমার মতো লোকের ঠাই হতে পারে। তাইত সো**ন্ধা** এইখানেই চলে এলুম।

গঙ্গারাম। আমরা তোমাকে রাজা করে রাধব। সনাতন। তুমি ছিলেনা ওস্তাদ, আমাদের দিন আর কাটতনা বিলাস। কোন ভয় নেই গঙ্গারাম, কোন ভাবনা নেই সনাতন— পা-টা যদি গতি হারায়, তাহলেও আমি তোদের বুদ্ধি বাৎলে দিতে পারব। আমি আর ওই পশুপতি। কি বল পশুপতি ?

পানা। বলি, এলেত ধুঁকতে ধুঁকতে, এখন কিছু গিলতে হবে, না, শুয়ে শুয়ে শুধুই বকবে ?

পশুপতি। সেলাম, পান্নারাণি!

পারা। তুমি থাম বলচি। ডাক্তারী করে না মড়ার খাটিয়া টানে! দেখচ লোকটা উঠতে পারচে না, একটা ওষুধ বিষুদের ব্যবস্থা কর, তা নয় পারারাণীকে সোহাগ জানানো হচ্ছে।

পশুপতি। সে ডাক্তারী কি কোনকালে করেছি, পান্নারাণী?
আমার সার্জ্ঞারি যে পেছন থেকে ছোরা মারা; মাথার খুলি ফাটিয়ে
দেওয়া; বিষ প্রয়োগ করা। কিস্কু এ ক্ষেত্রে ত ছাত উঠবেনা।

বিলাস। পান্নারাণি, ওরুধ ত তোমার কাছেই আছে। জনিওয়াকার ! পান্না। তাও চলচে নাকি ?

ৰিলাস। আজ থেকে চলবে।

পশু। প্রি চিয়ার্স ওস্তাদ। আনো, পারারাণি। গান্ধারাম ও সনাতন। আনো, আনো পারারাণি।

विनाम। आत्ना, आत्ना भानातानि।

[ পারারাণী উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

পারা। এই কেলো, এই ছেবো, আয়ত আমার সঙ্গে।

[কেলোকে টানিতে টানিতে পান্নারাণী চলিয়া গেল, হেবোও পিছন পিছন চলিল।

বিলাস। জান ডাক্তার, জীবনের ইতিহাস থেকে এই কটা বছর মূছে ফেলতে চেয়েছিলুম। দেখলুম, তা মোছা যায়না।

পশুপতি। একবার যে পাঁকে পড়বে, তাকে ওরা উঠতে দেবেনা।

বিলাস। ওরাত দেবেইনা। কিন্তু নিজেই কি পার ? পারনা। সারা গায়ে ক্লেদ নিয়ে তুমিই কি অসক্ষোচে তাদের পাশে দাঁড়াতে পার ? পারনা ডাক্তার, পারনা।

সনাতন। আমি একটা কথা কইব ওস্তাদ ?

विनाम। वनः

সনাতন। ব্যবসা জমাবে ভাবচ, দিন-কাল বড় খারাপ পড়েছে।

বিলাস। একটা কথা মনে রাখতে পারিস্ সনাতন ?

সনাতন। কি ওস্তাদ?

বিলাস। শুধু মনে রাথবি, শহরের পথে পথে মুক্ত আলোবাতাসে
মাথা তুলে বুক কুলিয়ে যারা চলা ফেরা করে, তারা আর আমরা এক
নই। এক নই বলেই তাদের জন্ম ছুখ-দরদও আমাদের থাকতে নেই।
তাদের হিতাহিতও আমাদের দেখতে নেই। এই যে পারারাণী এসেছে।
নিয়ে এস তোমার সুধা, পারারাণি, ওই অমৃত পান করে অনন্ত
বিশ্বতির মাঝে লুগু হয়ে যাই।

পানারাণী গান

ভোগ করে নাও, ভোগ করে নাও, ভোগ করে নাও জগৎটাকে— আজুকে যদি নয়ন মুদি, কাল্কে তুমি খুঁজবে কাকে!

স্থা পাৰ্ক দেব্তা ভরা, মাসুৰ আমি চাই যে ধরা। স্থা-নরক নেইকো জেনো, ও-নৰ স্থুই কাৰো ধাকে!

মরণ কেবল ঘূমিয়ে-পড়া! এগিয়ে চল যৌবনী পো! পাক্লে নরক যাব দেথায় ধর্লে ক্লিক মায়ামুগ!

নরম কণোল-পরশ পেলে, স্থরার মতন প্রাণকে চেলে, বর্ত্তরানের ছঃব-শোকেও ছুটুব বেথায় জীবন ভাকে!

# চতুর্থ অঙ্ক

#### িআরো দশ বছর পরের ঘটনা ]

### প্রথম দৃগ্য

[অনাথ আশ্রম সংলগ্ন উষ্ঠানে অনাথ বালক বালিকারা কানামাছি খেলা করিতেছে। বারান্দায় বসিয়া মায়া সেলাই কলে জ্ঞামা সেলাই করিতেছে আর মাঝে মাঝে মুথ তুলিরা ছেলে মেয়েদের খেলা দেখিতেছে]

রেণু। না ভাই, বার বার আমি কানামাছি হতে পারবনা।

বলাই। বারে! তুই পালাতে পারিস্না কেন ?

হরু। ধরা পড়লেই কানামাছি হতে হবে।

রেব। ও! তোমরা বুঝি পালানোটাই বড় বলে জান ?

টুনি। তোরা ব্যাটা ছেলে, তোদের মত আমরা কি পালাতে পারি ?

বলাই। পারবিনে ত আসিস্ কেন খেলতে।

রেণু। বয়ে গেছে তোদের সাথে খেলতে।

টুনি। চল ভাই রেণু আমরা পুতৃল নিয়ে খেলিগে—ছাইচের খেলা এই কানামাছি।

रकः। इत्याः! दश्द भानित्य यात्र।

বলাই। আচ্ছা আয়, আয়, আমি কানামাছি হব।

রেণু। খেলবনা তোদের সঙ্গে।

रक। इत्या ! त्रत भानित्य याय।

वनारे। এই রেণু, এই টুণি, এই হরু, শোন্ একটা মঞ্জার কথা।

[ সবাই আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাড়াইল।

কানামাছি আমরা খেলব, কিন্তু কেউ কানামাছি হব না।

টুনি। ধ্যেৎ। তাও নাকি আবার হয়।

वनारे। इत्, यांगि वनिह इत्। हन मवारे गितन गारक शत्र আনি। মাকেই কানামাটি করি।

হরু। হাা, ভাই, সে বেশ হবে।

त्तवू। ना ভाই, वृद्धा मानूम, दशैष्ठि तथर्य পट्छ-हेर्द्र यात्त ।

বলাই। পড়বে কেন ? আমরা ত কাছেই থাকব। চল চল তাহলে।

#### [ সকলে ছুটিয়া গিয়া মায়াকে বিরিয়া দাঁড়াইল।

সেলাই এখন রাখ মা।

মায়া। কেন १

হর। তোমাকে আমাদের দঙ্গে খেলতে হবে।

মায়া। খেলতে হবে १

টুমু। হাা, কানামাছি।

বলাই। নইলে আমরা তোমাকে একটুও সেলাই করতে দোব না।

টুহু। নইলে আমরা কাঁদব।

हक। किन्द्र शाय ना।

রেণু। চল না মা, একটুখানি খেলবে।

বলাই। এই দিলুম তোমার সব ফেলে।

মায়া। ওরে তোদেরই জামা, পুজোর জামা।

হর। হোক্গে। জামা আমরা পরব ন।।

টুনি। মা!

मक्ता ठन, ठन या।

িমায়া উঠিয়া দাঁড়াইল ৷

মায়া। সত্যিই খেলতে হবে ?

রেণু। খুব মজার খেলা।

মায়া। তা আর জানি না! সারাটা জীবনই যে কানামাছি হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

ি সকলে মিলিয়া মায়াকে টানিয়া নীচে নামিয়া আসিল।

হর। এইখানে দাঁড়াও।

বলাই। এইবার কিন্তু তোমার চোখ বেঁধে দোব।

[ মায়ার চোখ বাঁধিয়া দিল।

হক। জান মা, আমাদের কাউকে ছুঁতে পারলেই তুমি ছাড়া পাবে।

[ছেলে মেয়েরা ভাহাকে টোকা মারিতে লাগিল

মায়া। ওরে, অত জোরে নয়, লাগে যে।

(ছেলেমেয়েরা টু<sup>\*</sup>টু<sup>\*</sup> শব্দ করিতে করিতে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিল। মায়া ভাহাদের ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

হরু। (চাপা গলায়) এই বলাই, এই রেবু, শোন।

িতাহারা এক যায়গায় গিয়া জড়ো হইল। চল আমরা পালিয়ে যাই, মা একা খানিকটা খুরে বেড়াক।

রেণু। না ভাই, যদি পড়ে যায়। বলাই। তুই চনা।

িতাহারা একে একে সরিয়া পড়িতে লাগিল। মায়া তবুও ঘ্রিয়া বেড়াইতে লাগিল।

মায়া। সাড়া দে, নইলে খুরব কিসের আশায়।
[ আশ্রমের শিক্ষািত্তী অরুণা প্রবেশ করিল।

व्यक्रमा। गा।

মায়া। অরু ? দেখত মা, এরা কোপায় লুকিয়েছে।

[ অরু আসিয়া তাহাকে ধরিল।

অরুণা। তোমার চোথ বেঁধে কে দিল মা ?

মায়া। আমি খেলছি ওদের সাপে।

অরুণা। ছি: মা, এ তোমার তারি অস্তায় ! এমন করে ওদের যদি তুমি আস্কারা দাও, তাহলে ওরা মাথায় চড়ে বসবেইত। আমি তোমার বাঁধন থুলে দিচ্ছি। হোঁচেট থেয়ে পড়ে এই ব্যেসে ঠ্যাঙ ভাঙবে নাকি !
[ অরুণা মায়ার চোথের বাঁধন থুলিয়া দিল।

মায়া। সব পালিয়েছে!

অরুণা। এ ভারি অস্থায়। কিসের জন্ম তুমি এমন করে ঘুরে বেডাবে ৪

মায়া। কিদের জন্ম জানিস ? ওদেরই মতো একজনকে সারাজীবন ধরে আমি ধরতে চাইছি! কিন্তু পারছি না। আমার এই হুখানি
বাছ দিবানিশি চাইছে তাকে জড়িয়ে আমার বুকে চেপে ধরতে; কিন্তু
পারছি না। সে যদি লুকিয়ে পাকত, তাহলে পারতুম; পৃথিবীটা ওলটপালট করেও আমি তার সন্ধান করতে পারতুম। সে যদি ধরা দিতে না
চাইত,তাহলেও আমি জার করে তাকে কাছে আনতে পারতুম। কিন্তু
মৃক্ষিল এই যে, আমিই সাহস সঞ্চয় করতে পারছিনা,—পারছিনা হেঁকে
বলতে, ওরে আয়, আয় আমার কোলে, আয় আমার বুকে! মুখ ফুটে তা
বলতে পারছিনা, কিন্তু মন যে তাই-ই চাইছে! তাইত এই খেলা
থেলছি, ধরবার এই মিথ্যে প্রয়াস দিয়ে মনকে ভুলিয়ে রাথছি!

অরুণা। তুমি কার কথা কইছ মা, কাকে তুমি এমন করে চাইছ ? মায়া। শুনবি কাকে ? व्यक्षा। वन मा, वन कारक ?

মায়া। ওরে, তোর এক ভাইকে...তোর এই মায়ের কোলেই একদিন সে এসেছিল.....

অরুণা। আজ দে কোথায় মা ? সে কি বেঁচে নেই ?

মায়া। সর্বনাশী, কি বল্লি!

অঙ্গা। মা, আমি যে কিছুই জানি না! আমাকে ক্ষমা কর মা!
মায়া। না, না, তোর কোন দোষ নেই। তুই ত জানিস্ নে...
তোর অপরাধ কি? সে বেঁচে আছে, ভালো আছে, সুখে আছে।

অরুণা। তবে তাকে দূরে রেখেছ কেন, মা ?

মায়া। না, না, দূরে ত রাখিনি ... সে আমার অন্তর ভরে রয়েছে।
দূরে ! ওরে বোকা মেয়ে, দূরে কি রাখা যায় ?

মায়া আর অপেক্ষা না করিয়া ক্রত গতিতে গিয়া সেলাই কলে বিদিন এবং অতিরিক্ত উৎসাহের সহিত সেলাই কল চালাইতে লাগিল। অরুণা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে দেখিতে লাগিল। তারপর ধীরে ধীরে গিয়া মায়ার পিছনে দাঁড়াইল!

অরুণা। এখন রেখে দাও মা। আলো কমে আসচে, চোখ ছুটো যে যাবে তোমার।

[ মায়া তাহার দিকে চাহিল। একটু হাসিয়া কহিল

মায়া। পাক্ না। এখন যদি খানিকটা কাজ করতে না পাই, ভাহলে আমি মরে যাব।

অরুণা। দিন রাত এমি করে যদি ভূমি প্রিশ্রম কর, তাহলেও ভূমি মরে যাবে।

ময়া। বেশত দেখাই যাক্ না কার কথা সত্যি হয়, মৃত্যু কোন্ দিক দিয়ে আসে।

[ মায়া আবার সেলাই কলে মন দিল। অরুণা কিছুকাল দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর নিঃশব্দে চলিয়া পেল। ক্রমে মায়ার কাজের গতি খ্লপ হইল। ক্রমে কল থামিয়া গেল। তাহার দৃষ্টি দূরে প্রসারিত হইল। ছেলেকে দোল দিবার ভঙ্গিতে সে ছলিতে লাগিল, গুন গুন করিয়া সে युम পাড়ानि গান গাহিতে লাগিল। অরুণা আলো লইয়া আসিল। চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া মায়াকে দেখিল, তাহার পর অগ্রসর হইয়া কহিল। ]

व्यक्रगा। मा, जुमि कि भागन इत्य गात्व ?

িমায়া চমকিয়া চাহিয়া ভাহাকে দেখিল।

মায়া। অন্ধকারে কিছু দেখতে পাচ্ছিলুম না, তাই অক্তমনস্ক হয়ে পড়েছিলুম।

অরুণা। আর কাজ করো না। চল ভিতরে চল। ওদের যে খাবার সময় হয়েছে।

মায়া। আজ তুই ওদের থেতে দিগে যা। আমি ভিতরে যেতে भावतना । आगात श्राम त्वां शहर यात । या गा, अतनत कितन त्थरप्रह ।

অরুণা। তুমি আমার চোখের সামনে এমি করে মরবে, তা আমি দেখতে পাবনা—আমি কালই তোমার এই আশ্রম ছেড়ে চলে যাব।

মানা। রাগ করিসনে, মা, অরু। তুই যে কিছু জানিস্নে, তাই বঝতে পারিসনে, কেন এমন করি। যা, মা, যা।

[ অরুণা আবার চলিয়া গেল। মায়া কিছুকাল চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর দেহ নাড়িয়া যেন চিস্তার বোঝা ঝাড়িয়া ফেলিল এবং মাধা নোয়াইয়া প্রচণ্ড উৎসাহে কল চালাইতে লাগিল। মায়া যেদিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়াছিল, সেই দিক হইতে নিখিল প্রবেশ করিল। মাগ্রা মাথা নীচু করিয়' কাজ করিতেছিল, বুঝিতেও

পারিল না, কে প্রবেশ করিল। নিখিল দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে দেখিতে লাগিল। মায়া কল বন্ধ করিতেই নিখিল কথা কহিল।

নিখিল! আমি একবার মায়া দেবীর সঙ্গে দেখা করতে চাই। মায়া। কে!

মায়া অভিভূতের মতো তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, নিথিলও অপলক নেত্রে তাহাকে দেখিতে লাগিল। মায়া ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল, প্রায় অফুট স্বরে কহিল।

নিখিল !

[ একটু থামিয়া দ্রুত গতিতে নিখিলের কাছে গিয়া আমার থোকা ! থোকা ভালো আছে ত ?

[উত্তর শুনিবার আগ্রহে মায়া হাঁপাইতে লাগিল।

নিখিল। খোকা ভালো আছে মায়া। তার সম্বন্ধেই একটা পরামর্শ করতে এসেছি।

মায়া। অস্তায় কাজ ত করেনি কিছু?

নিখিল। না, না, তার মত ভালো ছেলে হয় না। একেবারে তোমার প্রকৃতি পেয়েছে। কিন্তু—

মায়া। কিন্তু १

নিখিল। চল, ওইখানে একটু বসি।

ছিজনা একথানা বেঞ্চে গিয়া বসিল! একে অন্তের দিকে চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল।

তোমার খোকার আমি বিয়ে দিতে চাই। লেখা-পড়া শিখে সে পণ্ডিত হয়েছে—এখন তাকে সংসারে স্থপ্রতিষ্ঠিত করতে চাই!

মায়া। ছোট্ট একথানা বাড়ী, তার অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীর মত একটি মেয়ে—ভার রূপ গুণ আত্মীয় স্বন্ধনের গর্বের সামগ্রী:—সোণার চাঁদ ছেলে-মেয়ে—অভাব, অনুন, অশাস্তি কাছেও বেঁসতে পায়না— হাঁ। হাা, নিখিল, দাও, তুমি তার বিয়ে দাও—গৃহহারা ছন্নছাড়ার জীবন বড়ই ছুর্বাহ।

নিখিল। আমি পাত্রীও স্থির করেছি—খোকার সঙ্গে তার আলাপও হয়েছে—কুজনে খুবই ভাব।

মায়া। দাও নিখিল, শিগ্গার করে বিয়ে দিয়ে দাও। নইলে— নিখিল। নইলে ?

মায়া। না কিছু নয়। তার বাপের কথাই কেবল মনে পড়ে। তুমি বিয়ে এখুনি দিয়ে দাও।

নিথিল। কিন্তু আমার ইচ্ছে মেয়েটিকে দেখে তুমি একবার আশীর্কাদ করে এস।

মায়া। তুমি কি পাগল হয়েছ, নিখিল ? আমার সারিধ্যে শান্তি তিরোহিত হবে, আমার স্পর্শে সব পুড়ে যাবে।

নিখিল। আমি ও-কথা মানি না।

মায়া। আমি যে তা স্থির জানি।

নিখিল। কিন্তু তুমি ত আর দূরে থাকতে পারবে না!

যায়া। কেন ?

নিখিল। সে যে তোমার বুকে ঠাই পেতে চায়।

যায়া। কে?

নিখিল। খোকা! তোমার খোকা!

[ মায়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অতি কত্তে আত্ম-সংযম করিয়া কছিল

মায়া। আমার আশ্রমের ছেলে মেয়েদের থাবার সময় হয়েছে;
নিখিল, আমি আর দেরী করতে পারচিনে। তুমি আমায় কমা
করো।

িউত্তরের অপেকানা রাখিয়া মায়া বিদ্যান দিকে অগ্রসর হইল।
নিখিল উঠিয়া দাঁড়াইল। মায়া ফিরিল। নিখিলের কাছে আসিয়া
কহিল]

মারা। আমি যে অতাস্ত স্বার্থপর, জা তো তুমি জ্বান নিথিল। তোমার কথা একটিও জিজ্ঞাস করনুম না। এ কী চেহারা হয়ে গেছে তোমার!

নিখিল। নিজের চেহারা কি কখনো তুমি দেখনা ? তোমাকে যে চেনাই যায় না!

মায়া। আমি ত বিশ্বতির মাঝেই ডুবতে চাই। নিখিল। আমিও ত কারু শতিপটে উজ্জ্বল নেই!

মায়া। তুমি আজ কেন এলে নিখিল ? খোকার সম্বন্ধে যা তুমি ভাল বুঝতে তাই-ই করতে। কেন এলে ?

নিখিল। এসে কি অপরাধ করেছি?

মায়া। অপরাধ তুমি কর নি, কিন্তু বুঝিয়ে দিয়েছ তোমার কাছে কত বড় অপরাধী আমি! মাথা তুলে চলবার যে শক্তিটুকু আমার ছিল, তাও যে তুমি হরণ করে নিয়ে গেলে।

নিখিল। তোমার কথা ত আমি বুঝতে পারচি না মাগা ?

মারা। আমি যে-বোঝা তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছি, তারই ভার বয়ে বয়ে তুমি যে ভেঙে পড়েচ, তা কি আমি বুঝতে পারচি না ? আর তাই বুঝতে পেরে নিজের অপরাধের পরিমাণ দেখে আমার ভয় হচ্ছে। আমি যে তোমাকে পলে পলে হত্যা করছি।

নিখিল। এতথানি ভূল ভূমি করো না, মায়া। বিশ্বাস কোরো, সমস্ত মন দিয়ে আমি মানি যে, আমার উপর নির্ভর করে ভূমি আমাকে কতথানি মর্য্যানা দিয়েছ। তোমার খোকা...

শায়া। নিখিল সে আমার নয়, তুমিই তাকে মাতুষ করেছ, পাপের

পরশ থেকে দূরে রেখেছ, সে তোমার, একাস্ত তোমারই বলে (ब्रां)।

[ মায়া কাঁপিতে কাঁপিতে চলিয়া গেল। নিখিল দাড়াইয়া তাহাকে দেখিল, তারপর সেও নিঃশব্দে চলিয়া গেল।

### দিতীয় দৃগ্য

[বিলাসের আড্ডা। আড্ডা-ঘরে লোকজন কেহ নাই। আলোও নাই। পাশের ঘর হুইতে আলো আসিয়া ঘরটিকে ঈষৎ আলোকিত कतिग्राष्ट्र। शीरत शीरत विलाम व्यादन कतिल, शीरत शीरत मत्रका খুলিবার চেষ্টা করিল, দীরে ধীরে পারা প্রবেশ করিল।]

পালা। কোথায় যাও ?

বিলাস ফিরিয়া দাঁডাইল

विनाम। जुमि यूरमा अनि ?

পারা। না।

বিলাস। আমি ভেবেছিলুম তুমি বুমিয়েছ।

িফিরিয়া পালার কাছে আসিয়া দাঁডাইল

তুমি কেন খুমোও নি ? পারা। ওই প্রশ্ন যদি তোমাকেও করি ? বিলাস। আমি মুমুতে পারবুম না।

পারা। কেন ? বোস এইখানে।

িপালা তাহাকে ধরিয়া বসাইল

বল, কেন তুমি খুমুতে পার না ?

বিলাস। আমায় যেন কে ডাকে!

পানা। কে ডাকে?

বিলাস। জানি না। শুধু প্রবল একটা আকর্ষণ অন্ধুতব করি। কানে যেন শুনতে পাই কে আমাকে ব্যাকুলভাবে ডাকে।

পারা। তুমি আর মদ থেয়ো না।

বিলাস। মদই ত থাব, নইলে সব ভুলে থাকব কেমন করে ?

পারা। কি ভুলবে १

বিলাস। অতীত।

পারা। অতীতকে ভয় করবার দরকার ? আর ত আমর। সেই আগেকার মতো নেই। আগেকার সেই দল ভেঙে দিয়েছি, সেই পাপের পথ বহু পেছনে ফেলে চলে এসেছি।

বিলাস। তারও আগের।

পান্না। তারও আগের! বল, সেই অতীতের কোন্ শ্বতি তোমায় বাপা দিচ্ছে ? তুমি তথন কি ছিলে, কে ছিল তোমার ?

বিলাস। কি ছিলুম ? ঠিক এখনকার মতোই জ্বন্য প্রাক্তরে এক লোক। কিন্তু যাদের পেয়েছিলুম, তারা ছিল নির্মাল, তাঁরা ছিল দেবতার মতো পবিত্র।

পাना। कहे, आंभादक छ दकानिन छ। वन नि!

বিলাদ। বলা প্রয়োজন মনে করি নি।

পালা। আমি বুঝেছি, কেন বল নি।

বিলাস। কেন, বল ত ?

পারা। আমাকে তৃমি তথু প্রমোদের সহচরী হিসেবেই চেয়েছ,

জীবনের সঙ্গিনী করতে তো চাও নি—তাই হৃদয়ের কথা বলাও প্রয়োজন মনে কর নি।

বিলাস। এ-কথা সত্য।

পারা। মিথ্যা যে হতে পারে না, তা আমি জানি।

বিলাস। আমি সেই অতীতকেই ভুলতে চাই।

পানা। অবসর ত পেয়েছিলে। ভুনতে ত পার নি।

বিলাস। তোমার হাসির রোল তলিয়ে দিয়ে কার যেন কারার সুর এসে আমার হৃদয়কে আঘাত করে, মদের নেশা ছুটে যায়---কিসেরই যেন আকর্ষণে।

পানা। তাই কি চুপি চুপি পালিয়ে যাচ্ছিলে? আমাকেই কি বন্ধন বলে মনে হয় প

িবিলাস চুপ করিয়া রহিল।

আমি তোমাকে মুক্তি দোব। তুমি যেখানে ইচ্ছে চলে যেয়ো, আমি বাধা দোব না।

বিলাস। রাণি, মদ আন।

পালা। মদ তো তোমাকে আমি দোব না।

বিলাস। আমি যেতে চাই না, রাণি, আমি ভুলতে চাই।

পারা। যেতে চাও না ?

বিলাস। না. না. না রাণী।

পারা। কেন ?

বিলাস। একবার গিয়েছিলুম, ঠাই পাই নি। আবার গেলেও পাবনা, জানি। তুমি মদ আন।

পালা। মদ আমি তোমায় দোব না।

বিলাস। তা হলে একটা গান গাও।

পালা। গান বরং শোনাতে পারি।

#### পালা গান স্থক করিল।

শ্রেম রাখি হায় কেমন ক'রে,
শ্রেম যে ভোমার ফুলের খণন, তণন-ক'রে যায় যে স'রে।
ভালো মেঘের ছায়ার মত, পালাও মরুর মায়ার মত,
মনের বাগান দেয় ছেয়ে মোর শিউলিগুলি ব'রে ঝ'রে।
ভানেক বাণী আমার গানে, হয়না বলা তোমার কানে,
ভূমি যে গো, রাভের মত, জাগলে ভোরে যাও যে সরে!

বিলাস। তোমার কি হোলো রাণি ? তোমার কণ্ঠে কারার স্থুর কেন ? তোমার চোথের কোণে আঞ্চ জল দেখি কেন ?

পানা। কেন আমি কি মান্নুষ নই ? মানুষের মতো কি আমার স্থান্থ নেই ? জীবনের সর্বান্থ বিসর্জন দিয়ে, সর্বান্থ উপেক্ষা ক'রে একান্থভাবে তোমারই অমুগত হয়ে পড়ে রইলুম দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। তবুও, তবুও তোমার ভিতরের সত্যিকারের মানুষটির সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারলুম না। যেমন সহজে তুমি এসেছিলে, তেমনি সহজেই তোমার জীবন-পথ থেকে আমাকে সরিয়ে দিয়ে চলে যেতে পার, এ-কথা ভেবে আমি ব্যথা পাব না ?

বিলাস। কিন্তু তুমি যা চেয়েছিলে, তা কি পাও নি ? পালা। না। বিলাস। না।

পারা। না। মাতাল চাইনি, লম্পট চাইনি, চাইনি এমন কোন লোক যে শুধু আমার দেহ নিয়েই খেলা করবে। চেয়েছিলুম স্নেহ, চেয়েছিলুম তালোবাসা, চেয়েছিলুম জীবনের শান্তি। ভেবেছিলুম তা পেয়েছি, তোমারই কাছে তা পেয়েছি—কিন্তু আল্প:.. বিলাস। আৰু १

পারা। আজ দেখলুম, মিথাা, সবই মিথাা।

বিলাস। যদি বলি মিখ্যা নয় १

পারা। তাহলে মিখ্যাই বলবে।

বিলাস। यদি বলি তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নেই।

পানা। তাহলে জিজ্ঞাসা করব, আমাকে এইথানে ফেলে রেখে চলে যেতে চাও কেন ?

বিলাস। আমায় যে ভাকে ?

পান্না। কে ডাকে জানিনা। কিন্তু এতদিন ত, তার ডাক ভূমি শোননি। সে ত কথনো তোমার সামনে দাঁড়ায় নি। কিন্তু যে-ই হোক্ সে, আমায় শুধু এই কণাটিই ভূমি বল, এতই কি প্রবল তার আকর্ষণ যে, ভূমি আজ অনায়াসে আমাকে ছেড়ে চলে যেতে পার ?

বিলাস। আমি তাকে ভুলতে পারছিনা।

পানা। কে,কে দে?

বিলাস। সে আমার সর্বস্ব, আমার আত্মজ, আমার পুত্র।

পারা। পুত্র!

বিলাস। হাঁ, হাঁ, পুত্র। নাম হারা, পরিচয় হারা, গোত্র হারা করে আমি তাকে সংসারে ছেড়ে দিয়েছি!

পারা। তুমি!

বিলাস। হাঁ, তথনো তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়নি।

পারা। তুমি যাও, আমি তোমায় বাধা দেবেনা।

विलाम। याव १

পানা। যেতে চাও যাও। আমি বাধা দোবনা।

বিলাস। হাঁা, হাঁা, আমি বাব, আর একবার চেষ্টা করে দেখব। দেখব, যে অবিচার আমি করেছি, তার প্রতিকার সম্ভবপর কিনা; যে আঘাত আমি দিয়েছি, তার বেদনা দূর করা যায় কিনা। তারা ষে আমায় ডাকে, দিনৱাত আমায় তারা ডাকে!

িবলিতে বলিতে বিলাস চলিয়া গেল। পান্না চুয়ার অবধি আগাইয়া গেল। কিছুকাল দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর গান সুরু করিল।

> वृं कि कारक,--वृं कि कारक। धाकात्मत त्रवि-हारि वन साति क स छाक ? কে যে আছে ধরণীতে যায়নাকো ধরা গীতে। গোপনে আমার গানে অজানা সে চবি আঁকে 🛭 জীবনের খেলা ঘরে কেনে মরে মোর গীতা বনবাদে গেছে ভার খ্যান-করা প্রাণ-দীতা আমি চির বিরহী যে. আঁথি জলে মরি ভিছে কাদি আর পাহি গান-পাইনাকো তবু তাকে ৷

পশুপতি। আসতে পারি, পারারাণী প

িপারা ফিরিয়া দাঁডাইয়া দেখিল।

পশুপতি। ওন্তাদ কোথায় ? পালা। জানিনা। পশুপতি। কখন ফিরবে ? পার।। ফিরবে কি ফিরবে না, তাও জানি না। পশুপতি। একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারিনা পানারাণী। পারা। কি?

পশুপতি। ওস্তাদকে তুমি ছেড়ে দাও কেন ?

পালা। বেঁধে রাখতে পারি না বলে।

পঙ্পতি। মানলুম, তুমি তা পারনা। কিন্তু যে এমন করে চলে যায়, তাকে ফিরে পাবার আগ্রহই বা তোমার কমে না কেন ?

পারা। ও প্রশ্ন থাক, ডাজার।

পশুপতি। কেন, ব্যথা পাও বলে ?

পানা। না, তুমি বুঝবেনা বলে।

পশুপতি। কিন্তু ওস্তাদ কেন যায়, কোপায় যায়, তা আমি জানি।

পারা। জান নাকি ?

প্রপতি। জানি।

পালা। কেন চলে যায় তা আমিওজানি; কোপায় যায় তাই-ই কেবল জানি না।

পশুপতি। আমি তাও বলতে পারি।

পানা। ওই কথাটিই সে বলেনি।

পশ্বপতি। জানতে চাও ত বলি।

পারা। বেশ ত, বল না, শুনি।

পশুপতি। তাহলে গলাটা যে ভিজিয়ে নেওয়া দরকার। এক পাত্র হকুম কর।

পান্না। পাত্র দিতে পারি কিন্তু পূর্ণ নয় শৃত্য।

পশুপতি। তার অর্থ গ

পারা। ওসব আর চলে না।

পশুপতি। তাহলে আমিই বার করছি।

িপকেট হইতে ফ্রান্থ বাহির করিয়া থানিকটা পান করিল।

সেই মেয়েটির কথা তোমার মনে আছে গ

পানা। কোন্ মেরেটি!

পশুপতি। সেই যে আদালতে দেখে এদে তোমায় বলেছিলুম। পারা। হাঁা, হাঁা, মনে আছে বৈকি! কি হয়েছে তার ? পশুপতি। ওস্তাদের সঙ্গে তার একটা সম্বন্ধ বরাবরই ছিল।

পালা। বরাবরই ছিল ?

পশুপতি। হাাঁ, ওই মামলার আগেও। তার গর্ভে ওস্তাদের একটি ছেলেও হয়েছিল।

পারা। স্বুর কর। তবুও ওস্তাদ তার ঘাড়ে অপরাধের সকল বোঝা চাপিয়ে দিল ?

পশুপতি। জেলে পাঠিয়ে দিয়ে তারই জ্বন্ত স্থাবার কেঁদে কেঁদে ফিরত।

পানা। তোমার ও-পাত্রে কিছু আছে ? পশুপতি। আছে বৈ কি! এই নাও।

[ পারা ফ্লাস্কটা তুলিয়া পান করিল।

পানা। হাা, বল এখন।

পশুপতি। এখন থে মাঝে মাঝে উধাও হয়, সে ওই তারই সন্ধানে।
পালা। তবে যে সে বল্লে, তার ছেলের জন্ম মন কেমন করে!

পশুপতি। ছেলে এখন আর খোকাটি নেই, তার বয়স হবে প্রায় বাইশ। মন হয়ত কেমন কেমন করে; কিন্তু তা ছেলের জন্তু নয়, ছেলের মায়ের জন্তু।

[ পারা আবার ক্লাস্কটি মুখে তুলিয়া পান করিল।

পারা। ডাক্তার!

পশুপতি। বল।

পারা। এই খবর নিয়ে তুমি কেন এনেছ ?

পশুপতি। সব থবর এথনও দেওয়া হয় নি। ওস্তাদ এথন চায় ষতীতকে মুছে ফেলতে।

পারা। আমিও ত তাই চাই।

পশুপতি। ওস্তাদ এখন চায় সংসার পাতিয়ে বস্তে।

পারা। যদি পারে মন্দ কি।

পশুপতি। সেই মেয়েটি এখনও তার মন টানছে।

[পারা কিছুকাল নীরব রহিল ৷

পারা। দাও ত ডাক্তার, তোমার পাত্রটা আবার।

্রিপান্ধ হইতে আবার পান করিল।

পশুপতি। একদিন তুমি বলেছিলে—আজ যদি তাকে পাই, তাহলে সারাজীবন ধরে যত ছল-চাতুরী শিখেচি, সব দিয়ে তাকে বন করে রাখি; তার ধ্যানের দেবীকে বুঝিয়ে দিই যে আমি কত শক্তি ধরি। আজ তুমি সে-কথা ভূলে গেছ।

পারা। ভূলিনি ডাক্তার। দাওত পাত্রটা।

। মন্ত্রপান করিল :

जुनिनि (म कथा।

পশুপতি। তবে ?

পানা। শক্তির অভাব অমুভব করছি।

পশুপতি। ও তোমার আত্ম-বিশ্বতি।

পালা। আছে। ডাক্টার, ওস্তাদের বিরুদ্ধে তোমার এ অভিযোগ কেন ? সে ত তোমার কোন ক্ষতি করেনি।

পশুপতি। ক্ষতি করেনি ? কার আহ্বানে আমি সংসারের সহজ সরন পথ ছেড়ে এদিকে এসেছিলুম, কার সঙ্গ পেয়ে একদিনের জন্তও পিছন পানে ফিরে তাকাইনি ? জানত, সবই ছেড়েছি ওই ওস্তাদের জন্ম। আজ যে সে আমাদের এই আন্তাকুঁড়ে ফেলে রেখে সাধু সেজে সংসার পাতিয়ে বসবে, তা আমি হতে দেবনা।

পানা। তুমিও কেন তাই করনা।

পশুপতি। আমি যে পিছনে কিছু রাখিনি।

পারা। কিন্তু আমিত ওস্তাদের কথায় এ পথে আসিনি। পথ চলতে চলতে তার সাথে আমার দেখা হয়েছিল। সে চলে যায়, আমার ছঃখ হয়। আমি কাঁদি, তার জন্মে দিন রাত পড়ে পড়ে কাঁদি। কিন্তু কোন দাবীও উপস্থিত করতে পারিনা, অভিযোগও আনতে পারিনা।

পশুপতি। এই পরাজয়কে তুমি সহজভাবে গ্রহণ করতে পার ?

পান্না। কিসের পরাজয়, কার কাছে ?

পশুপতি। এক নারীর কাছে।

পান্না। নারীর কাছে!

পশুপতি। হাঁ, এক নারীর কাছে। যার স্থান হওয়া উচিত ছিল তোমারই পাশে, অথচ যে আজ সংসারের সকলের শ্রদ্ধা পাছে, সকলের মাঝে নিজের ঠাই করে নিছে। সে যদি তা পারে, তুমিই বা তা পারবেনা কেন ? সে যদি পায় শ্রদ্ধা, তোমারই বা কেন প্রাপ্য হবে ঘুণা ? সে যদি পায় ভালবাসা, তাহলে তুমিই বা কেন সর্বহারা হয়ে পড়ে থাকবে ?

িপারা আবার মন্তপান করিল।

পালা। হাঁা, হাঁা, ডাক্তার, আমি শ্রন্ধা চাই, ভালবাসা চাই। জীবনে কোন দিনই তা পাই নি। কিন্তু আমি কি তা পাবার যোগ্য।

পশুপতি। যে ওস্তাদকে তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে, সেওত যোগ্য নয়।

িপারা ফ্রাস্কটা লইয়া দেখিয়া ফেলিয়া দিল।

পারা। তোমার পাত্র শৃত্ত ডাক্তার। পশুপতি। দাও আমি পূর্ণ করে আনছি।

পারা। না আজ আর চাইনে। তুমি এখন এস ডাক্তার। তোমার ক্পাগুলো আমি একটু ভেবে দেখি—ভেবে দেখি, আমি শ্রদ্ধা পাবার যোগা কিনা।

িপারা উঠিয়া পাশের ঘরের দিকে যাইতে লাগিল। পশুপতি। আমি তাহলে কাল আসব। আরো অনেক কথা আছে।

> িপারা ফিরিয়া দাঁড়াইল তারপর তার কাছে আসিয়া বলিল।

পালা। তোমার সব কথা গুনব, কেবল একটি কথা শোনাতে চেওনা।

পশুপতি। কি! পারা। প্রেমের কথা।

> পশুপতি মুখ ফিরাইল। পারা হুয়ারের কাছে গিয়া কহিল।

ও কথা কেন বলুম জান, ডাক্তার ? আগে যখন-তখন এসে তুমি প্রেম নিবেদন করতে। সে মতলব থাকলে আর এসোনা।

পারা চলিয়া গেল।

## তৃতীয় দৃশ্য

[আশ্রমে মায়ার ঘর। মায়া আলো জালিয়া টেবিলের ওপর রাখিল। একটু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে লোহার থাটে পাতা বিছানার উপর বসিল। বড় চিম্বাকুল। রেণু, বলাই, হারু, টুরু প্রভৃতি প্রবেশ করিল।]

मक्ता या। या शा।

[ মায়া চমকিয়া চাছিয়া দেখিল 🕨

মায়া। কি হয়েছে রে ?

রেবু। একটা গল্প বল।

বলাই। কতদিন তোমার গল্প ভানিনি।

মায়া। গল্প ত আমি জানিনে।

টুনি। তা বৈকি ! আগে যে রোজ বলতে।

মায়া। আমার সব গল যে শেষ হয়ে গেছে, মা!

**ছক্ষ। গন্ন বলবে ভ বল, নইলে আ**লো নিভিয়ে দিয়ে তোমাকে ভূতের ভয় দেখাব বলছি।

মায়া। তবে গল্পে আর কাজ কি ! ভূত আর পেদ্বীত তোরা রয়েছিস। দেনা তাণ্ডব জুড়ে !

(त्रव्। ना मा, भन्न वन।

वलाहे। वल, वल भा।

টুনি। আমরা চুপটি করে শুনব মা, কথাটিও কইব না।

इक । এই আমি বসলুম—দেখি গল না বলে ভূমি কো**ৰা**য় যাও!

[হরুমায়ার পাজড়াইয়া ধরিয়া বসিল।

মায়া। ওরে, ছাড়, ছাড়। পড়ে মরে যাব যে।

হর। তবে গল্প বল।

মায়া। বলছি শোন্।

(त्रन्। वन, वन म।।

িরেণুও টুনি মায়ার ত্ব'পাশে বদিল। হরু পা ছাড়িয়া দিয়া মেজের উপর বদিল। বলাই একটা বাক্সের উপর চাপিয়া বদিল।

মায়া। এক গৃহস্থের ছিল এক কস্তা।

টুনি। হঁ, তারপর...

মায়া। সেই কন্সার কোলে এল চাঁদের মত এক ছেলে।

রেগু। রাজপুত্রের গল বল।

মায়া। ছেলেটিকে যে দেখত, সেই বলত রাজপুত্র। রাজপুত্রের
মতো সেই ছেলে পেয়ে কন্তা সংসারের সব কথা ভূলে গেল। বাপ
মায়ের কথা ভূলে গেল, আত্মীয়-মজনের কথা ভূলে গেল। দিনরাত
ছেলেটিকে নিয়ে সে খেলত, তাকে গান গেয়ে শোনাত। সে ঘুমুলে তার
মুখের দিকে চেয়ে থাকত, হয়ত চোথে তার পলক পড়তনা, বুকেও তার
মাস বইতনা। ছেলের চাঁদ মুখখানি কন্তা চেয়ে চেয়ে দেখত, আর
ভাবত...

বলাই। কি ভাবত ?

মায়া। ভাবত ওই ছেলে বড় হবে, রূপে গুণে ধনে মানে দশজনের এক জন হয়ে ছঃখীর হুঃখ ঘোচাবে, ব্যখীর ব্যখা দূর করবে।

রেণু। তারপর, ছেলে যথন বড় হ'ল ?

মায়া। কঞার কোলে দিনে দিনে টাদের কলার মতো একটু একটু বেড়ে ছেলে বড় হয়ে উঠ্ভে লাগল, তার মুথে আধ আধ কথা ফুটল, নিটোল গাল ছু'খানিতে গোলাপী রঙ ধরল, দাঁতভালো হয়ে উঠ্ল ঠিক মুক্তেন্দ্র শাতির মতো।

হর। তারপর ? তারপর মা ?

মায়া। কন্সা তাই চেয়ে চেয়ে দেখত আর বুক তার ফুলে উঠ্ত। মনে মনে সে ভাবত, সে রাজমাতা। বিধাতা যে অলক্ষ্যে বসে হাসতেন, কন্তা তা বুঝতেও পারত না

টুনি। তারপর १

মায়া। তারপর ? তারপর কন্তার জীবনে এল এক বিষম ছদিন-সোনার চাঁদ সেই ছেলেকে ভাসিয়ে দিতে হ'ল...

িমায়ার চোখ দিয়া জল গডাইয়া পডিল

হর। কোপায় ভাসিয়ে দিল १

মায়া। কুলহীন সংসার-পাথারে ছেলেকে ভাসিয়ে দিয়ে সেই কন্তা, রাক্ষসী সেই মা...

িমায়া আর বলিতে পারিল না। ক্লম্বাসে বসিয়া কারার বেগ দমন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

(त्र्प्। वन, वन मा।

িমারা কোন কথা কহিতে পারিল না। চেষ্টা করিয়া সে কারা দমন করিল সত্য; কিন্তু প্রস্তরের মতো যেন প্রাণহীন হইয়া বসিয়া রহিল।

টুনি। মা! মা!

বলাই। মায়ের এ কী হোলরে।

হরু। আমরা আর গল্প শুনতে চাইনা না, তুমি কথা কও।

রেণু। কথা কও মা!

মায়া। খোকা। খোকা।

িমায়া মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। রেণু, হরু, টুনি, বলাই ভয় পাইয়া এক যায়গায় জ্বভূস্ত হুইয়া দাঁড়াইল। অরুণা প্রবেশ कदिल।

অরুণা। অমন করে কে কেঁদে উঠ্ল। মা ?

[ অরুণা প্রশ্নস্থচক দৃষ্টিতে সকলের দিকে চাহিল।

বলতে কেমন হয়ে পড়ল।

অরুণা। আচ্ছা, তোমরা এখন যাও।

রেণু। মা...

অরুণা। যাওনা তোমরা।

[ তাহারা ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। তাহারা চলিয়া গেলে অরুণা মায়ার পাশে বসিল। তুই হাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিল।

मा, मार्गा, मा !

মায়া চমকিয়া চাছিল।

মায়া। কে ? অক। কি হয়েছে না ?

অরুণা। তোমার কি হয়েছে মা ? গল্প বলতে বলতে তুমি এমন হয়ে গেলে কেন মা ?

মায়া। গল্প বলছিলুম ? কাকে ? আমার কে আছে মা অৰু, যে রোজ সন্ধ্যায় তাকে আমি গল্প শোনাব গ

অরুণা। বলাই, হরু, রেণু, টুনিকে যে তুমি গল্প শোনাচ্ছিলে।

মায়া। ওদের নিয়েই ত ভূলে পাক্তে চাই। কিন্তু পারি না যে ! ওরে, আমি যে তাকে ভুলতে পারি না।

অরুণা। কাকে ভুলতে পার না মা ?

মায়া। তোর ভাইকে। তোকে ত বলেছি মা, তাকে আমি ভাসিম্মে দিয়ে এসেছি।

অরুণা। ভাসিয়ে কেন দিলে মা १

মায়া। তাইত আজ ভাবছি, ভাসিয়ে কেন দিলুম!

অরুণা। কেন দিলে?

याया। त्कन पिष्युम ? कुछी त्कन पिरम्रिहिल ?

অরুণা। নিজের লজ্জা গোপন রাখতে।

মায়া। আমি তা চাইনি। সত্যি বলছি অরু, আমি তা চাইনি।
আমি চেয়েছিলুম পরিচয়হারা হয়ে থাকবার লজ্জা থেকে তাকে বাঁচাতে।
তথন ভেবেছিলুম, দূরে রাথলেই বুঝি মায়া কাটানো যায়। এখন
দেখছি তা যায় না; তখন ভেবেছিলুম জীবনে সে কথনো আমার সন্ধান
করবে না, কিন্তু এখন প্রতি মুহুর্ত্তেই যেন তার ডাক শুনতে পাই।

অরুণা। সে কোথায় আছে জান ?

যায়া। জানি

অৰুণা। তবে তাকে কোলে টেনে নাওনা কেন ?

যায়। সাহস পাইনে, অরু, সাহস পাইনে।

অরুণা। তাহলে কি হবে মা १

মায়া। জানি অক কি হবে।

অরুণা। কি হবে ?

মায়া। এমি করে কেঁদে কেঁদে দৃষ্টি একদিন লোপ পাবে, ছুর্বহ এই ব্যথার বোঝা বয়ে বয়ে দেহ একদিন ভেঙে পড়বে, অবশেষে মৃত্যু এসে মৃক্তি দেবে।

অৰুণা। নামা, তা হতে দোবনা।

মায়া। ওতেই সবটুকু শেষ হবে না অরু। ললাটে যার কলম্বের দাগ দেগে দিয়ে সংসারে ছেড়ে দিয়েছি, অভিশপ্ত জীবনের লাঞ্ছনা সইতে না পেরে ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে সে আমার অনস্ত নরকবাস কামনা করবে। সম্ভানের সেই সঙ্গত প্রার্থনা ব্যর্থ হবে না, তা ব্যর্থ হতে পারে না।

व्यक्रगा। या, काता (यन व्यामहिन। व्यामि (मर्थ व्यामि।

[ অরুণা বাহির হইয়া গেল। মায়া উঠিয়া দাঁডাইয়া নিজেকে সামলাইয়া লইল। অরুণা একটি প্রোচা মহিলা এবং একটি তরুণীকে লইয়া প্রবেশ করিল।

মা, দেখ কে এসেছেন।

मार्थिनी। मिनि!

িদামিনী কাদিয়া ফেলিল।

মায়া। একি বোন। অমন করে কাদছ কেন ? বোদ।

দামিনী। আমাদের সর্ব্বনাশ হয়ে গ্রেছে দিদি।

[ শুভা ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। মায়া সেইদিকে চাহিয়া অরুণাকে কহিল।

মায়া। মেয়েটাকে ছাথ, অরু। ওকে ওই ঘরে নিয়ে যা।

্ অরুণা শুভার কাছে গেল। দামিনী কন্তার দিকে চাহিল।

অরুণা। শুভা, লক্ষ্মী দিদি আমার, এমন উতলা হতে নেই।

শুভা। অরু দি! আমি কি করব ?

িশুভা কাঁদিতে লাগিল। অরুণা তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। মানা উঠিন তাহার কাছে গেল।

মারা। শুভা, আমার কথা শোন, ম।। তুমি অরুর সঙ্গে যাও। অরুণা। চল শুভা, চল বোন।

শুভা। আমি যে পারছিনে অরুদি, কিছুতেই সইতে পারছিনে। িঅরু শুভাকে লইয়া অন্তথ্যে গেল। মাযা দামিনীর কাছে আসিয়া

মায়া। এইবার বোস। স্থির হয়ে বলো কী হয়েছে।

দামিনী। আমার শুভাকে যার হাতে সঁপে দিয়ে নিশ্চিম্ভ হব ভেবেছিলুম, সে আজ বিদায় নিয়ে চলে গেল।

भारा। विनाय नित्य हत्न श्रन !

मामिनी। हैं। वर्ता (शन मि विद्य क्रांत न।।

বসিল।

মায়া। বিয়ে করবে না ত এতদিন ধরে এমন মেলামেশা করল কেন ?

দামিনী। সে কথা কে জিজ্ঞাসা করে দিদি ? মেয়েত কেঁদেই আকুল।
মায়া। হতভাগা বুঝি মনে করেছিল মেয়ে আমাদের তার খেলার
পুতুল। সথ হয়েছিল, তাই খেলা করছিল; আজ সথ মিটে গেছে তাই
ধূলার মাঝে তাকে ফেলে রেখে চলে যাবার অধিকার তার আছে।

দামিনী। এক গুরুতর কারণে...

মায়া। আমি বিশ্বাস করিনা বোন, ওদের ওসব কথা আমি বিশ্বাস করিনা। আমি জানি, কারণ আবিক্ষার করতে ওদের একটুও দেরী ছয়না।

नामिनी। वरहा...

মায়া। ছলনায় ওরা সিদ্ধ, তা আমি জানি। ঠিক এমি একটা কারণ দেখিয়ে আমাকেও একদিন ওদেরই একজন প্রত্যাখ্যান করে চলে গিয়েছিল।

দামিনী। বল্লে, বহুচেষ্টা করেও যথন তার বাপের পরিচয় পেলেনা, তথন...

মায়া। কি বলে ?

দামিনী। বল্লে বাপের পরিচয় না পেয়ে কোন ভদ্রলোকের মেয়েকে বিয়ে করে দে তার সম্ভ্রমহানি করতে পারে না।

মায়া। আগে তোমরা কোন খবর নাওনি ?

দামিনী। নিখিলবাবুর মতো...

মারা। কার ?...কার নাম কলে ?

मः भिनी। निशिनवात्।

याता। ७:।

[ মায়া হুই হাতে মুখ ঢাকিল।

দামিনী। নিখিলবাবুকে তুমি চেন, দিদি!

[ মায়া নিজের মাধাটা তুই হাতে এমন করিয়া চাপিতে লাগিল যেন সে তাহা ভাঙিয়া ফেলিতে চায়।

তোমার কি হোল দিদি গ

[ মায়া তবুও কোন কথা কহিল না।

দিদি! দিদি! অরু এদিকে শিগগীর এসত মা।

ছিটিয়া দরজার দিকে গেল। অরু ও শুভা প্রবেশ করিল। অরু ছুটিয়া মায়ার কাছে গিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল।

व्यक्षा। या, यार्गा।

মায়া। অৰু, শুৰু হয়েছে-তার থাত্রা শুৰু হয়েছে।

অরুণা। কার কথা বলছ মা ?

মায়া। তোর ভারের !

অরুণা। সে কোথায়, মা বল, আমি তাকে নিয়ে আসি।

মায়া। তার কথা থাক। তার কথা আর তুলিস্নে।

मार्थिनी। मिनि, आंशातित कि श्रद १

মায়া। তার বাপের পরিচয় আমি জানি।

দামিনী। জান ? তাহলে তাকে ডেকে পাঠাই ?

মায়। ডেকে পাঠাবে ? (আপন মনে) কতদিন তার মুখখানি আমি দেখিনি, কতদিন, কতদিন!

দামিনী। শুনলে সে এইখানেই ছুটে আসবে।

মারা। না, না, তার প্রয়োজন নেই।

দামিনী। তাহলে আমাদের কি হবে?

মায়া। তাইত! তোমাদের কি হবে? তোমাদের কি হবে? ভূমি...ভূমি নিশ্চিন্ত থাক বোন। সে তার বাপের পরিচয় পাবে, ্রভাকে সে বিয়ে করবে।

দামিনী। তোমার কথা ত কথনো অবিশ্বাস করিনি। মায়া। এখনও করে। না। স্থামি তাকে ফিরিয়ে আনব। আমার নিজের জন্ম পারিনি, কিন্তু তোমাদের জন্ম পারব।

# চতুর্থ দৃশ্য

[ নিখিলের বসিবার ঘর। নিখিল একমনে একথানি কাগজ দেখিতেছে। পড়া শেষ হইলে কাগজখানি রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর শঙ্করকে ডাকিল।]

নিখিল। শঙ্কর!

িশঙ্কর প্রবেশ করিল। নিখিল তাহা লক্ষ্য করিল না।

শঙ্কর। আমাকে ডাকছিলেন?

নিখিল। উইল তৈরি হয়েছে শঙ্কর, তোকে শোনাতে চাই।

শঙ্কর। আমি ও শুনতে চাইনে।

নিঘিল। অজয়কে তুই আজও আপন বলে ভাবতে পারলিনি।

শঙ্কর। ওইত আমার দোষ বাবু। আমাকে যে তেড়েক দিয়ে চলে, তাকে আমি আপনার ভাবতে পারি না।

নিখিল। আমি আমার সকল সম্পত্তি অশুয়ের নামে লিখে দিলুম।

শঙ্কর। আপনার পাঁঠা আপনি যদি ল্যান্তে কাটেন, তাছলে আমি কি করতে পারি।

নিখিল। তোকেও কিছু দিচ্ছি।

শঙ্কর। মাইনে ছাড়া আপনার কাছে আমি কিছুই চাই না।

নিখিল। কিছুই না ?

শঙ্ব। না।

নিখিল। আমার ভালোবাসা।

শঙ্কর। সে ত সবই আপনি আপনার অজয়কে দিয়েছেন।

নিখিল। অজ্যের ওপরও তোর হিংসে হ্য ?

শন্ধ। হয়ত হয়। আমি তার কি করব ?

নিখিল। মনে রাখবি যে, অজয়কে তুই কোলে পিঠে করে মারুষ করেছিস্।

শঙ্কর। রোজ রোজ ও-কথা আমি শুনতে চাইনে।

নিখিল। না, তোকে নিয়ে আর পারি না। অজয়কে যদি তুই ভালে। চোখে দেখতে না পারিস্, তাহলে তোর এখানে থাকা চলবে না। তোকে যে টাকা দোব বলে উইলে লিখেছি, তাই নিয়ে তুই চলে যা।

শঙ্কর। আমি চাইনা তোমার টাকা।

নিখিল। টাকা নিবিনে ত খাবি কি?

শঙ্কর। পেট দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি।

নিখিল। তা যা তিনি দেন, তা আমার জানা আছে।

শঙ্কর। নাথেয়ে মরলেও তোমার অজয়ের কাছে ভিক্তে করতে আসব না।

নিখিল। তা হলে তুই যাচ্ছিস্?

শঙ্কর। কোপায় ?

নিখিল। এই বাডী ছেডে।

শঙ্কর। কিসের জন্ম যাব, বলতে পার ? গিরিমাকে কথা দিয়েছি, যতদিন বেঁচে থাকব, ততদিন তোমাকে দেখব। গুরুজনের কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছি, তাই ভেঙে কি আমি নরকে পচে মরব। আমি কোথায়ও যাব না। পার ত জাের করে তাড়িয়ে দাও।

নিখিল। তুই-ই আমাকে পাগল করবি শঙ্কর।

শঙ্কর। পাগল আর করব কি १ মাথা কি তোমার ঠিক আছে १

নিখিল। একটা পরামর্শ করবার জন্ম ডাকলুম, তা আর হোলনা। যা অজয়কে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দে।

শঙ্কর। তা দিচ্ছি। কিন্তু তারপর আমি সিধে চলে যাচ্ছি তার মায়ের কাছে।

[ निथिन छेठिया मां फ़ाइन।

নিখিল। কার মায়ের কাছে ?

শঙ্কর। তোমার ওই অজ্যের।

নিখিল। তার থবর তুই কোথায় পেলি ?

শঙ্কর। যেথানেই পাই না কেন, পেয়েছি।

নিখিল। তাকে গিয়ে তুই কি বলবি ?

শঙ্কর। বলব তার ছেলে সে নিয়ে যাক্। আমরা আর বোঝা বইতে পারব না।

নিখিল। ওরে না, না, ও-কথা তুই বলতে যাস্নে।

শঙ্কর। কেম বলব না ? ও ছেলে তোমার কে, যে, ওর জন্ত সর্বস্থ খুইয়ে তুমি বিবাগী হয়ে বেরিয়ে যাবে ? লেখাপড়া শিখিয়েছ, মামুষ করেছ, বিয়ে দিচ্ছ, আবার কি ? তুমি হবে সম্লেসী আর আমি তাই দেখব। আমি বলব না তার মাকে, সেই ডাইনি মাগীকে...

নিখিল। চুপ, চুপ, শঙ্কর!

শঙ্কর। কেন, মারবে নাকি?

নিখিল। আর যদি ও-কথা মুখে আনিস্, তাহলে তোকে আমি খুন করে ফেলব।

শঙ্কর। জানি স্বই এক জাতের তোমরা। ওই তোমার

অজয়কে কোলে-পিঠে করে মন্থ করলাম আর সে এমন কটমটিয়ে চায় যে, মনে হয় লাফিয়ে পড়ে ঘাড় ভাঙবে। তোমার এত সেবা করলাম আর তুমি চাও এখন খুন করতে। কর; তাই কর, খুনই কর, ল্যাঠা চুকে যাক।

নিখিল। শঙ্কর, দাদা, অবুঝ হোস্লে।

শঙ্কর। না, অবুঝ হবেনা। তুমি যা তা করবে, আর আমি তাই দেখব ?

নিখিল। যা দাদা, অজয়কে পাঠিয়ে দেগে। আমি দেখি কিছু করতে পারি কি না!

[ শঙ্কর চলিয়া যাইতে উষ্ণত হইল।

কারু কাছে কিন্তু তুই যাস-টাস নে।

[ শম্বর ফিরিয়া দাঁড়াইযা কথাটা শুনিয়া চলিয়া গেল। নিথিল আবার তাহার চেয়ারে বসিল। কাগজপত্র লইয়া নাড়া-চাড়া করিতে লাগিল। অজয় প্রবেশ করিল

এই যে অজয় এসেছ। বোস।

্ অজয় নিঃশব্দে বসিল। নিখিল ডুয়ারের ভিতর হইতে একটি বাক্স বাহির করিল

ষ্ঠাথত, এই নেক্লেস্টা

িবাক্স খুলিয়া অজ্ঞয়েয় সামনে ধরিল। অজয় দেখিতে লাগিল। কোন কথা কহিল না।

[ নিখিল টেবিলের উপর বসিয়া অজ্ঞয়ের কাঁধে হাত রাখিল।

নিখিল। আমার শুভা-মাকে বেশ মানবে। না?

[ অজয় বাক্সটা বন্ধ করিয়া মাথা নীচু করিল।

অজয়। আপনি অন্ত কথা বলুন।

নিখিল। শুভার মায়ের অমুরোধ আমি কিছুতেই এড়াতে পারনুম না। বিয়ের দিন স্থির করে ফেল্লুম। ভেবে দেখলুম অভিভাবকহীনা ওই বিধবাকে বেশিদিন আশায় আশায় রাখা ঠিক হবে না।

অজয়। কিন্তু এ বিশ্লে হবে না।

নিখিল। বিয়ে হবে না ? তুমি বল কি অজয়!

অজয়। আমি তাদের বলে এসেছি, আমি বিয়ে করতে পারব না। নিথিল। কী সর্বানশা ও কথা তুমি কেন বলে?

[ অজয় একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সহসা বলিল

অজয়। আপনি কি বুঝতে পারেন না, কেন আমাকেও কথা বলতে হলো ?

নিখিল। কেন ?

অজয়। আমার মনে যে-সব প্রশ্নেব উদয় হয়েছে, তার সমাধান না হলে আমি কিছুতেই স্থির হতে পারব না।

নিখিল। প্রশ্নের শেষ কোন দিনই হবে না। আর তা হওয়াও বাঞ্নীয় নয়। জাগ্রত মনে ত প্রশ্নের উদয় হবেই। তুমি এখন এস। আমি হাতের কাজগুলো শেষ করে ফেলি।

[ অজয় ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। নিখিল দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে দেখিল। তারপর আপন মনে কহিল।

কী প্রশ্ন তা কি আর আমি জানিনে! জীবনের শেষ দিন অবধি ওই প্রশ্নই যে মনকে থোঁচা দেবে, ব্যথা দেবে। হৃঃথ এই যে, সব জেনেও আমি জবাব দিতে অসমর্থ।

[ নিখিল আবার চেয়ারে বসিয়া কাগজ তুলিয়া লইল।

## পঞ্চম দৃশ্য

ি মায়ার আশ্রম-সংলগ্ন উষ্ঠান। ধীরে ধীরে বিলাস প্রেনেশ করিল। ধীরে ধীরে সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। দূরে বলাই আর হক লাটু খেলিতেছিল।

বিলাস। শুনছ থোক। ! এই যে ! এই দিকে !

[ বলাই ও হরু খেলা ছাডিয়া আগাইয়া আসিল।

তোমর। এই আশ্রমে থাক।

বলাই। হাঁ। আপনি কাকে চান ?

বিলাস। আমি মাহা দেবীর সঙ্গে দেখা করিতে চাই।

বলাই। তিনি ত এখন নেই, অরুদির সঙ্গে বেরিয়েছেন।

বিলাস। কথন ফিরবেন १

বলাই। তাত জানিনে।

বিলাস। আজ ফিববেন ত १

वलाहै। कित्रदन ना।

বিলাস। তাহলে আমি একটু বসি।

বলাই। বেশত ওই বেঞ্চে বস্থুন।

বিলাস। হাঁ।, তাই-ই বসি।

[বেঞে গিয়া বসিল।

তুমিও বোস, খোকা।

িতাহার।ও পাশে বসিল।

তোমার নাম কি ?

वलाहै। वलाहै।

বিলাস। তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে কেউ আসে ?

বলাই। আসে না। কত লোক আসে। যেমন আপনি এসেছেন। বিলাস। আমার মত লোক নয়। ছোট ছেলে...তোমার মত... না, না, তোমার চেয়ে একটু বড়...অনেক বড...কুড়ি-বাইশ বছরের কেউ আসে १

বলাই। না। যাঁরা আসেন, স্বাই আপনার মতোই বুডো। বলাই। ওই মা আসছেন।

িবিলাস উঠিয়া দূরে সরিয়া গেল।

বলাই। আপনি চলে যাচ্ছেন ? শুনলেন না, মা আসছেন!

বিলাস। আমি যাচ্ছিনে খোকা।

বলাই। চলরে, আমরা ভিতরে যাই।

িতাহারা চলিয়া গেলে, বিলাস একটু দূরে গিয়া দাঁড়াইল। সায়া ও অরুণা প্রবেশ করিল।

মায়া। তাকে আমায় খুঁজে বার করতেই হবে, অরু। অরু। কিন্তু এই শরীর নিয়ে...

িমায়া বিলাসকে দেখিয়া চমকিয়া দাঁড়াইল।

কি হোলো মা।

মারা। ওই যে দাঁড়িয়ে অক...

অরুণা। কে?

মারা। ওকেই আমি চেরেছিলুম। তুই...

অরু। আমি ভিতরে যাই।

মায়া। হাঁ, ওর সঙ্গেই আমার কথা।

[ অরুণা চলিয়া গেল। মায়া ধীরে ধীরে বেঞ্চির উপর বসিল। বিলাস ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিল। মায়ার সন্মুখে চুপ করিয়া ু সাঁড়াইয়া রহিল। মায়া আত্মসংবরণ করিয়া কহিল।

তুমি এসেছ। তোমাকেই আজ আমার সব চেয়ে বেশি প্রয়োজন। বোস।

বিলাস। আমাকে দিয়ে তোমার সব প্রয়োজন তা হলে ফুরোয়নি, ৰায়া १

মায়া। না। বোস।

িবিলাস বসিল।

বিনাস। হাসপাতালে তোমার কথা শুনে মনে হয়েছিল, আর কথনো আমার কথা তুমি ভাববে না।

মায়া। না ভেবে যে পারিনা। অতীতকে যে একেবারে ভুলতে পাবিনা।

বিলাস। আমিও পারলুম না, মায়া। অতীতকে আমিও বিশ্বতির অতল গর্ভে তলিয়ে দিতে চেয়েছিলুম কিন্তু তা তো পারলুম না। নিশি-দিন কে যেন কৰুণ কণ্ঠে আমায় ভাকে ! কে, জান মায়া ?

মায়া। যে-ই হোক আমি নই।

বিলাস। না, তুমি নও। খোকা।

মায়া। কে।

বিলাস। খোকা।

মায়া। সে তোমায় ডাকে ?

বিলাস। আমি যেন তাই-ই শুনতে পাই।

মায়া। তোমাকে সে কেন ডাকবে ? তোমার সঙ্গে তার স্থন্ধ ?

বিলাস। সম্বন্ধ নেই १

মায়া। যা ছিল, তা ত তুমি নিজেই অস্বীকার করেছ।

বিলাস। কিন্তু আজ আমি তাই স্বীকার করতে চাই। আজ মুক্তকণ্ঠে প্রচার করতে চাই, সে আমার পুত্র, সে আমার আত্মজ, সে আমার সর্বস্থ।

মায়া। পারবে ?

বিলাস। কেন পারবনা মায়া ?

মারা। সে যথন ঘুণায় মুখ ফিরিয়ে নেবে, তথন স্থির থাকতে পারবে ?

विलाम। शातव।

মায়া। সে যথন তোমাকে খুন করতে চাইবে, তথন তুমি পারবে বুক এগিয়ে দিতে ?

বিলাস। হাঁ, তাও পারব। কিন্তু...কিন্তু খুন করতে চাইবে কেন ? মায়া। তুমি করেছিলে কেন ?

বিলাস ৷ আমি !

মায়া। হাঁা, তুমি। তুমি তাই করেছিলে। সে তোমার পুল, সে তোমার আত্মজ, তোমার রক্ত তার ধমনীতে প্রবাহিত—তোমারই মতো খুনে সে-ইবা কেন না হবে ? আমি স্পষ্ট বুঝতে পারচি, তাই হবে সে।

विनाम। ना, ना, त्म छ। इरव ना।

মায়া। হবে। তার যাত্র শুরু হয়েছে—পাপের পর্থে—যে-পথে তুমি চলেছিলে, সেই পথে।

[বিলাস মায়ার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল।

বিলাস। বল, এ কথা তোমার সভ্য নয়।

্রিয়া তাহার মূথের দিকে স্থির ভাবে কিয়ৎকাল চাহিয়। থাকিয়া কহিল।

মান্ত্রা। মিথ্যা হলে বেঁচে থেকেও এই মৃত্যু-যাতনা আমাকে সইতে হোতনা।

বিলাস। মৃত্যু-যাতনা!

মায়া। হাঁা, মৃত্যু-যাতনা। জান, সে কি করেছে ? সরল। এক কুমারীকে বিবাহ করবে বলে আশায় আশায় রেখে সহসা তাকে ত্যাগ করে চলে গিয়েছে,—তুমি যেমন গিয়েছিলে। সর্বহারা সেই বালিকার বেদনা যে আমারও বুকে জমে উঠছে। আমি যে জানি, ওই উপেকার, ওই অবহেলার, ওই অমর্য্যাদার আঘাত কী হঃসহ!

বিলাস। আমিও জানি মায়া, আমিও বুঝি, জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদের মর্য্যাদা না বুঝে, তা হেলায় ছারিয়ে স্থুখের সন্ধানে পথে পথে ঘুরে বেড়াবার দুর্গতি কী অসহ।

মায়া। অভাগী সেই মেয়েটির কথা আমি ভুলতে পারব না। বিলাস। ভুজাগা আমাদের সম্ভানের ব্যথাই কি আমরা বুঝব না ?

মায়া বিলাসের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর জিজ্ঞাসা করিল।

মায়া। তুমি কি বলতে চাও ?

বিলাস। আমরা হুজনা মিলে ওদেরকে হুর্গতি থেকে বাঁচাব।

মায়া। বাঁচাতে হলে কি করতে হবে জান ?

বিলাস। বল কি করতে ছবে।

মায়া। পরিচয়-হারা যাকে করেছি, তাকে জানাতে হবে পরিচয় তার আছে।

বিলাস। তাই করব।

মায়া। আজই, এথুনি।

বিলাস। আমি প্রস্তুত, মায়া।

[ বিলাস উঠিয়া দাঁড়াইল।

মায়া। তাহলে একটুখানি অপেক্ষা কর, আমি তৈরি হয়ে আদি।

[মায়া আশ্রমের দিকে অগ্রসর হইল। বিলাস তাহার পিছু পিছু একটু আপাইয়া গেল।

विलाम। यादा।

িমায়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, কোন কথা কহিল না।

একটা কথা আমাত্ব বলে যাও।

িবিলাস মায়ার কাছে অগ্রসর হইল। সায়ার হাত ধরিবার জন্ম হাত বাডাইল। মায়া পিছনে সরিয়া গেল। অন্তদিকে পান্না প্রবেশ করিল। অসংযত বেশ, অব্যবস্থিত গতি। সে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল।

পরিচয় দেবার পর সে যদি আমাকে খুন করতে চায়, তাছলে আমি বুক পেতে দোব, কিন্তু.....

পারা। বিরাগ জেগে একেবারে বৈরাগ্য এনে দিয়েছে.....খুন করতে চাইলেও বুক পেতে দেবে...মানিক আমার কলির পেল্লাদ।

িটলিতে টলিতে বেঞ্চিতে গিয়া বসিল।

বিলাস। খুন না করে যদি ঘুণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে বল আর আমরা তুজনা তু'পথে যাবনা, জীবনের শেষ দিন অবধি একই প্রে পাশা-পাশি চলব আমরা।

িপারা উঠিয়া বেঞ্চির পিঠে ভর দিয়া দাঁডাইল।

মায়া। ও সব কথা থাক, বিলাস, ও কথায় আর প্রয়োজন নেই। বিলাস। প্রয়োজন আছে মায়া, প্রয়োজন আছে। আমি গৃহ চাই, শান্তি চাই, স্থিতি চাই।

মায়া। আমার যে সব-চাওয়া শেষ হয়ে গেছে।

[ মায়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। ধীরে ধীরে আশ্রমের দিকে অগ্ররর **হইল।** বিলাস পিছু পিছু অগ্রসর হইল:

বিলাস। কিন্তু তোমার ওই প্রতিশ্রুতি না পেলে তোমার সঙ্গে আমি যেতে পারবনা।

মায়া ততক্ষণ সিঁড়ির উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বিলাসের কথা শুনিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কছিল।

মায়া। তাহলে তোমাকে যেতে হবেনা।

প্রানাথিল থিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। ছ'জনাই চমকাইয়া ভাছার দিকে চাহিল।

পারা। শুধু মুখের কথাতেই মান ভাঙবে ? পায়ে ধরে সাধ!

িবিলাস তাহার দিকে অগ্রসর হইল, মায়া খুঁটি ধরিয়া দাড়োইয়া বহিল।

বিলাস। তুমি! তুমি এখানে কেন, পারা ?

পারা। তোমারই খোঁজে। তুমি বল্লে না, তুমি গৃহ চাও, শাস্তি চাও, স্থিতি চাও।

विनाम। इं।, ठाई।

পানা। আমিও তাই চাই। চল, আমরাই এক সঙ্গে যাত্রা করি।

[বিলাস মায়ার দিকে চাহিল।

ও-দিকে কি দেখছ ? ওঁর ত ঘরের মায়া নেই, সংসারের স্থা ত উক্তে ভূমি বুঝতে দাওনি।

বিলাস। তুমি এ-সব কি বল্ছ ?

পানা। ওঁকেই জিজ্ঞাসা কর?

[ বিলাস ধীরে ধীরে মায়ার কাছে গেল।

বিলাস। সত্যি? ওর কথা কি সত্যি?

[ মায়া কোন কথা কহিল না।

পানা। এত বোকা ভূমি! গৃহ-হারাদের যিনি বুকে ঠাই দিয়েছেন, যরের মায়া কি তাঁকে স্থুথ দিতে পারে ?

মায়া। সত্যি। ওর কথা সত্যি।

বিলাস। সত্যি!

পারা। মিধ্যা হতে পারে না। তোমার গৃহ আমি সাজিয়ে রেখেছি, তুমি এস।

[বিলাস তাহার দিকে ফিরিল।

তোমাকে যা শাস্তি দেবে, তা আমার সঙ্গেই রয়েছে। এই দেখ।

প্রিমামদের ফ্লাক্ষ দেখাইল। তাহার পর বিলাসের বাছ ধরিয়া কহিল।

আমার পাশে ছাড়া তোমার আর স্থান কোথার ? তুমি এস, আমারই সঙ্গে এস।

[ তাহারা তুইজনে অগ্রসর হইল। অরুণা বাহির হইরা আসিল।

व्यक्रगा। या, घटत हन !

মায়া। ও যে সত্যিই চলে গেল, অরু। ওর ছেলেকে ত ওর পরিচয় দিয়ে গেল না।

িমায়া ক্রতগতিতে নানিল।

তুমি যে বলেছিলে, তুমি সেই মেয়েটিকে বাঁচাবে ?

বিলাস। সে আমার কে ?

। পান্না বিলাসকে টানিয়া লইল।

মায়া। তুমি যে বলেছিলে তোমার ছেলেকে তুমি ছরছাড়ার জীবন যাপন করতে দেবে না। বিলাস। ঘর ত আমি গড়তে চেয়েছিলুম, তুমিই ত রাজী হোলে না!

পারা। ঘর আমি তোমার জন্ম গাজিয়ে রেখেছি, তুমি এস।
[ পারার সহিত বিলাস দৃষ্টির অস্তরালে চলিয়া গেল।

মায়া। চলেই গেল! তাছলে আমি কী করব ?

व्यक्षा। ठन मा, घटत ठन।

মায়া। কিন্তু শুভাকে যে আমি আশ্বাস দিয়ে এসেছি। পরিচয় নিয়ে না গেলে সে যে মরে থাবে...তোর ভাইকে ছন্নছাড়ার জীবন যাপন করতে হবে। তাদেরই মুখ চেয়ে, ওরে, তাদেরই মুখ চেয়ে ওর সব দাবী আমাকে পূর্ণ করতে হবে। ওগো, ভূমি শোন; ভূমি যা চাও, ভাই-ই হবে, তোমাকে পাশে রেখেই আমি আবার জীবনের যাত্রা শুক্ষ করব। ভূমি যেয়োনা, ভূমি যেয়োনা।

মায়া কাঁপিতে কাঁপিতে অগ্রসর হইল। অরুণাও তাহার পিছনে পিছনে চলিল।

## পঞ্চম অঙ্ক

[বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। অন্তগানী স্থেয়ের থানিকটা লাল আলো নিখিলের ঘরে আসিয়া পড়িয়াছে। নিখিল অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া কতকগুলি কাগজপত্র গুছাইতেছে। শঙ্কর স্তস্তিত হইয়া দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিতেছে। নিখিল তাহার হাতের কাজ সারিয়া শঙ্করের দিকে চাহিল, উঠিয়া শঙ্করের সামনে গিয়া দাঁড়াইল। তাহার কাঁধের উপর হুখানি হাত রাখিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল।

নিথিল। বভ্ত কষ্ট হচ্ছে শঙ্কর ?

[ শঙ্কর মুখ নীচু করিল ।

আমরা সবাই যদি সুথ সুথ করে ছুটো-ছুটি করি, তাহলে কারু ভাগ্যেই যে তা জুটবে না, এই কণাটা কেন তুই বুঝিসনে ?

শঙ্কর। আমি কিছু বুঝতে চাইনে। আমি তোমার সঙ্গে যাব।

নিখিল। তোকে সঙ্গে নিতে কি আমারই ইচ্ছে হয় না। তোর
চেয়ে আপন আমার আর কে আছে ?

শঙ্কর। কেন, তোমার ওই অজয় ? সর্বস্ব থাকে বিলিয়ে দিয়ে যাচ্ছ ?

নিখিল। তাকে ত ছেড়েই চলে যাচ্ছি, একেবারে পর করে দিচ্ছি। শঙ্কর। তুমি চলে গোলে আমিই বা থাকব কেন ?

নিখিল। আমাকে ভালোবাসিস বলে। আমার কর্ত্তব্যের বোঝা আমি তোর ঘাড়েই চাপিয়ে রেখে যেতে চাই। নইলে আমার যাওয়া হয় না। আর আমি যদি ওর কাছে থাকি, তা হলে কোন দিন হয়ত ও আমাকে খুন করবে। সেইটেই কি ভুই চাস্? मक्दत । थून कदलहे हान ! এটা यन मरगद्र मृत्क !

নিখিল। কিন্তু ও যে একদিন খুন করতে পারে, সে কথা ভূই-ই আগে বলেছিলি।

শঙ্কর। আমি বলব, তোমার এখন কি করা উচিত ? নিখিল। বলনা।

শঙ্কর। ওর মাকে খবর দাও। সে এসে ওকে নিয়ে যাক্।

নিখিল। তা যদি সে পারত, তাহলে একদিনও কি সে ওকে দ্রে রাখত ? জানিসত, ছেলে-ছেলে করে সে পাগলের মতো হয়ে গেছে।

শঙ্কর। রাগই কর আর ছঃখুই কর, আমি ওর মাকে মোটেই বুঝতে পারি না।

নিখিল। কেমন করে বুঝবি দাদা। তুই ত তার জীবনের সব কথা জানিস নে।

শঙ্কর। আমাকে যদি থাকতেই হয়, থাকব। কিন্তু একথা তোমাকে বলে রাথচি, ও যে-দিন আমার অপমান করবে, সেই দিনই আমি চলে যাব।

নিখিল। পারবি ত ? ওর বাড়ী ফিরতে একটু দেরি হলে থে ভুই আমার চেয়েও বেশি উতলা হয়ে উঠিস্।

শঙ্কর। তাবি, এতবড়টি করে তুরুম, এখন ওকে ওর মায়ের হাতে দুঁপে দিয়ে যেতে পারলেই আমাদের কাজ শেষ হয়।

নিখিল। ভাবিস্ত ? ব্যস। সব সময়েই তাই ভাবিস্। তাহলে ওর ওপর তোর আর রাগ হবেনা। দেখত অজয় কোথায় ? তাকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দিস্। আর দেখিস্ কেউ যেন না এখানে আদে।

[শঙ্কর চলিয়া গেল। নিখিল ঘরে যুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। শক্কর প্রবেশ করিল। কি শঙ্কর ? অজয়কে পেলিনা।

শঙ্কর। সে তার খরেই আছে। কিন্তু আমার সাহস হোলনা, তার মুখ দেখে আমার ডাকতে সাহস হোলনা।

নিথিল। শুভাকে সে বড় ভালবাসত শঙ্কর! তুই যা, তাকে পাঠিয়ে দেগে। তোকে সে কিছু বলবেনা।

শিক্ষর চলিয়া গেল। নিখিল চেয়ারে বসিল।

আর কারো বিরুদ্ধে নয়,—বাপ-মায়ের বিরুদ্ধে নয়, সমাজের বিরুদ্ধে নয়, সব অভিযোগ ওর জমে উঠেছে আমারই বিরুদ্ধে। এ কথা ভাবতেও আমার আনন্দ হয়। আমার অবর্ত্তমানে কার বিরুদ্ধে ও অভিযোগ করবে।

[ অজয় প্রবেশ করিল। তাহার মুখ দেখিয়া নিখিল চমকিয়া উঠিল; কিন্তু কোন কথা কহিল না।

অজ্ঞয়। আমাকে আপনি ডেকেছেন ? নিখিল। হাাঁ বোস।

অজয় বসিল।

নিখিল। আমি আজ চলে যাচ্ছি, অজয়।

ি অজয় কোন কথা কহিলনা।

শঙ্কর এখানে থাকবে, তোমার কোন অসুবিধাই হবে না।

[ অজয় তবুও কোন কথা কহিল না।

যাবার দিনে এই.কথাটিই তোমাকে আমি বলে যেতে চাই, অজয়, যে, আঘাতের বেদনা জয় করবার শক্তি ভগবান মামুষকে দিয়েছেন। সেই শক্তিতে তুমি শক্তিমান হয়ে ওঠ।

অজয়। শুধু এই কথাটি বলবার জন্মই কি আপনি আমায় ডেকেছেন ? নিখিল। আজ এই কথাটিই তোমার সব চেয়ে বেশি করে জ্ঞানা দরকার।

অজয়। আমার বাপ-মায়ের পরিচয়?

[ অজয় উঠিয়া দাঁড়াইল।

নিখিল। আজই তা বলব, তুমি বোস। অজয়। বসবার দরকার নেই, আপনি বলুন। নিখিল। একটু স্থির হয়ে যে ভনতে হবে, অজয়।

অজয়। একবার আমার অবস্থাটা ভেবে দেখুন। ভেবে দেখুন যে জীবনে মা-বাবার সন্ধান পেলুমনা, তা পেলুমনা বলে সমাজে আজও একটা ঠাই করে নিতে পারলুম না। সর্বস্থ দান করে যে আমাকে স্থাই করবার জন্ম এগিয়ে এল, অসঙ্কোচে তাকে গ্রহণ করতে পারবনা বলে প্রত্যাখ্যান করলুম, আজও আমি পরালে প্রতিপালিত, আপনার অমুগ্রহের দানই আমার জীবনের একমাত্র সন্ধল। এমন অবস্থায় আমি স্থির হয়ে থাকব কেমন করে ?

নিখিল। কিন্তু একটু স্থির হয়ে না শুনলে আমার যা বক্তব্য, তা তো তুমি বুঝতে পারবেনা। এমন উত্তেজিত অবস্থায় তুমি তা সইতেও পারবেনা।

[ অজয় ঘরের মাঝে কিছুকাল দ্রুত পায়চারী করিয়া ধপ করিয়া একটা চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল।

অজয়। এইবার বলুন। আমি সইতে পারব।
[নিখিল, তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর মৃত্স্বরে কহিল।
নিখিল। বেশ মন দিয়ে শোন। তোমার জন্মের আগেকার কথা।
অজয়। আপনি আমার জন্ম-বৃত্তাস্ত বলুন, বাইশ বছর যা গোপন
রেখেছেন তাই বলুন। তার আগেকার কথার প্রয়োজন নেই!

নিখিল। প্রয়োজন আছে অজয়।

অজয়। বেশ বলুন তাহলে।

নিখিল। সংসারে তোমার মাকে একা রেখে তোমার দাদামশাই পরলোকে চলে যান। মেয়ের জন্ম তিনি কিছু অর্থ রেখে যান, কিন্তু এমন কোন অভিভাবক রেখে যেতে পারেননি, যিনি তোমার মঙ্গল অমঙ্গলের দিকে দৃষ্টি রাখতে পারেন।

[ হুজনাই নীরব রহিল।

তোমার মা শিক্ষিতা, সুন্দরী, বৃদ্ধিমতী ত ছিলেনই; অধিকন্ত ছিলেন অত্যন্ত স্বাধীনতা প্রিয়।

অঞ্চয়। ছিলেন! ছিলেন বলছেন কেন? এখন কি তিনি জীবিত নেই?

[ নিখিল উঠিয়া দাঁড়াইল।

নিখিল। তারপর শোন। আমার শৈশবে আমরা তোমার দাদামহাশয়ের বাড়ীর পাশের বাড়ীতেই থাকভূম। তখন তোমার মা ছিলেন আমার খেলার দাখী।

িনিখিল অজয়ের আসনের নিকটে গিয়া টেবিলের উপর বসিল।

ছেলেবেলাকার সেই সম্বন্ধ বয়েস বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে প্রগাঢ় বন্ধুথে প্রিণত হল।

[ নিথিল অজ্ঞরে মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অজ্ঞর উঠিয়া দাঁড়াইয়া ডেুসিং টেবিলের কাছে গিয়া টেবিলে ভর দিয়া দাঁড়াইল।

অজয়। আসল কথাটাই এখন বলুন। বলুন, আমার মা কোথায়, কোথায় আমার বাবা ?

ি নিখিল উঠিয়া টেবিলের টানা থূলিতে খুলিতে বলিল।

নিখিল। তোমার দাদামহাশয় মারা যাবার হু'বছর পরে, তোমার বাবার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। তাঁর মতো স্থুপুরুষ জীবনে আমি খুব কমই দেখিছি। চেহারায় এম্লি একটা শক্তির ছাপ ছিল যে, দেখলেই মনে হোত, তিনি যেন জন্মেছেন, হুর্মলকে, দ্বিধাগ্রস্তকে জয় করতে।

[ নিখিল মাথা নীচু করিয়া টানা হইতে একতাড়া কাগন্ধ বাহির করিয়া তাহা ভাঁজ করিয়া চাহিয়া দেখিতে পাইল অজয় ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় নিজের চেহারা দেখিতেছে।]

হাঁ, সে শক্তির ছাপ তোমার মুখেও'আছে, অজয়।

[ কথা শুনিয়া অজয় ক্রত ফিরিয়া তাহার দিকে চাহিল তারপর ডেুসিং টেবিলের নিকট হইতে সরিয়া গিয়া কহিল।

অজয়। বলুন, তারপর?

নিখিল। তোমার মা সহজেই তাঁর ভক্ত হরে উঠলেন। তাঁদের বিবাহও একরকম স্থির হয়ে গেল। কিন্তু আমি তা সইতে পারনুমনা। আমি নিজেকে উপেক্ষিত, অপমানিত মনে করনুম...আর প্রতিজ্ঞা করনুম যেমন করে পারি তাদের ক্ষতি করব।

অজয়। আপনি!

নিখিল। হাঁ।, আমি, তোমার মায়ের ছেলে-বয়েশের বয়ু।

্রিজন্ম অগ্রসর হইয়া একটা চেয়ারের পিছন শক্ত করিয়া ধরিয়া কহিল।

অজয়। বলুন, তারপর १

নিখিল। তারপর কটা বছর কেটে গেল চক্রাম্ব আর ষড়যন্ত্র করে করে, তারই ফলে তোমার মা-বাবাকে সর্বস্ব খোয়াতে হোলো।

[ কণাটা বলিয়া নিখিল ঘুরিয়া দাঁড়াইল

অজয়। আমি অসহায় বলেই বুঝি এসব কথা এমন করে বলতে আপনি সাহস পাচ্ছেন ?

[ নিখিল ফিরিয়া দাঁড়াইল। স্নান হাসি হাসিয়া কহিল।

নিথিল। যতদিন তোমাকে অসহায় জান্তম, যতদিন বুঝতুম তুমি কর্ম্বর্য স্থির করতে পারবেনা, ততদিন ত তোমাকে এসব কথা বলিনি। [ অজয় একটু দ্রে সরিয়া গেল।

তারপর শোন।

[ অজয় ফিরিয়া দাঁড়াইল।

এই যে বাড়ী, ঘর, বিষয়, সম্পত্তি, এ সবই আমি করেছি তোমার মা বাবাকে বঞ্চিত করে।

অজয়। আপনি!

নিখিল। হাঁ, আমি, তোমার মায়ের ছেলেবয়েসের বন্ধু।

শৈষ্কর ব্যস্ত হইয়া প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিরাই নিখিল অপ্রতিভের মতো কহিল।

অজয়কে একটা গল্প শোনাচিছ, শঙ্কর।

শঙ্কর। ছাই গল্প। কতগুলো মিছে কথা।

অজয়। মিছে কথা!

নিখিল। তুই যা শঙ্কর, আমার জিনিষ পত্তরগুলো গুছিয়ে রাখগে। সন্ধ্যা যে হয়ে এল।

িশঙ্কর অনিচ্ছা-সত্ত্বে চলিয়া গেল।

আমার জীবনের ইতিহাস ওরাত জ্ঞানে না, তাই মনে করে এ-সব আমার মিপ্যে রচনা।

অক্সয়। কিন্তু আমার মা বাবা এখন কোথায় তাই আপনি বনুন।

নিখিল। তালের সব-কথা আমি মুখে বলতে পারব না। আমি লিখে রেখেছি তুমি পড়ে দেখ।

[ নিখিল তাহার হাতের কাগজগুলো অজয়ের হাতে দিল। বছদিনের বৃভুক্ষ্ মান্থ্য আহার্য্য পাইলে তাহা যেমন করিয়া দেখে, তেমন করিয়াই অজয় সেই কাগজগুলির দিকে চাহিয়া রহিল তাহার হাত কাঁপিতে লাগিল, চোখ ঠিকরাইয়া বাহির হইবার উপক্রম হইল, হাঁপাইতে গৈপাইতে সে কহিল।

অজয়। আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আমি এ পড়তে পারব না। আমার মা-বাবাকে আপনি সর্বস্বাস্ত করেছেন।

[ অজয় ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

निथिन। मक्दर! मक्दर।

[ শক্বর ছুটিয়া আসিল।

ওকে ফিরিয়ে আন, শঙ্কর, আমার কাছে ওকে ফিরিয়ে আন।

[ বলিতে বলিতে সে নিজেই বাহির হইয়া গেল, তাহার পিছু পিছু শঙ্করও গেল। ধীরে ধীরে মায়া প্রবেশ করিল। ধীরে ধীরে ঘরের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

মায়া। শকর।

শঙ্কর। মা! তুমি এসেছ ? বোদ, বোদ মা, বোদ।

[ শঙ্কর কাঁধের গামছা দিয়ে একটা সোফা ঝাড়িয়া দিল।

মায়া। শঙ্কর, তোমার বাবু?

শকর। বাবু এই পাশের ঘরেই আছেন, আমি খবর দিচ্ছি।

মায়া। না বাবা, খবর দিতে হবে না। তুমি এই কাগজখানি তাঁকে দিয়ো।

শহর। আর কাগজে কাজ নেই মা। এক কাগজ নিয়ে ত

পঞ্চম অস্ত

কুৰুক্তেত্ৰ বেঁধে গেছল আর কি ! কাগজ আমি কাউকে দিতে পারব না। তুমি বোস।

[মাযা অগত্যা বসিল। শঙ্করও নীচে বসিল। ছুই জনেই চুপ ক্রিয়া রহিল।

তোমার খোকা কেমন হয়েছে, জান, মা ?

মারা। কেমন শঙ্কর, কেমন ?

শঙ্কর। ঠিক যেন রাজপুতুর। আর অভাবের কথা যদি জিজ্ঞাসা কর—একেবারে বাঘের বাচ্ছা। মাঝে মাঝে এমন কটমটিয়ে চায়, মনে হয় লাফিয়ে পড়ে ঘাড় ভেঙে দেবে।

মারা। শঙ্কর।

শঙ্কর। কিন্তু এও তোমায় বলে রাখছি মা, বেঁচে যদি পাকে, ওর দাপটে দশদিক কাঁপবে। তোমাদের ওপরে কী টান! থালি জিজ্ঞাসা করে মা বাব: কোণায় ? জবাব না পেয়ে ক্ষেপে ওঠে। তথন মনে হয়, বাবুকে ও খুন করবে।

মারা। শকর!

শঙ্কর। কিমা!

মায়া। তুমি ও-কথা বলো না। ও তা পারে।

শঙ্কর। কী যে বল মা ! খুন করলেই হোল ! কিন্তু বাবুও ভোমার মতো তাই বিশ্বাস করেন। আর সেই জন্মেইত তিনি আজ চলে যাচ্ছেন।

মায়া। চলে যাচ্ছেন! কোথায় ? কোথায় শঙ্কর?

শঙ্কর। তা কি ছাই বলে! কত করে কেঁদে বল্লাম, সঞ্জে নিয়ে বেতে, তা কি শোনে মা ? খালি বলে খোকাকে তা হলে কে দেখবে! তা এইবার ত তুমি এসেছ, এইবার সব চুকে-বুকে যাবে মা।

মানা। আমি এসেছি বলে কি হবে শঙ্কর ?

শঙ্কর। তোমার ছেলেকে ভূমি বুকে ভূলে নাও। বাবু যে ওর জন্মে সর্ব্বস্ব থোয়ালে মা। বিষয়-সম্পত্তি সব ওর নামে লিখে দিয়েছে।

যায়া। কার নামে?

শঙ্কর। তোমার ওই থোকার নামে।

মায়া। এত বড় পাগলামো করতে ওকে তোরা কেন দিলি ?

শক্ষর। কে বাধা দেবে ? গিল্লীমা ত বেঁচে নেই। আর আমি হাজার হলেও চাকর।

মায়া। না, না, তাছতে পারে না, শঙ্কর। সর্বস্থ বিলিয়ে দেবে ? কিসের জন্তে ?

শঙ্কর। বলত মা।

মায়া। খোকাওত আর ছেলেমান্ন্নটি নেই। সেই বা নিতে চায় কিসের জন্ম ?

শঙ্কর। কে নিতে চায় ? থোকা ? এক কাণা-কড়িও নয়।

মায়া। তোরা তোর বাবুর একটা বে-পা দিতে পারলি নে ?

শঙ্কর। মরবার সময় গিলিমার মুখে ও ছাড়া আর কথাই ছিল না।

মায়া। খোকাকে নিয়ে তোদের খুবই কষ্ট পেতে হয়েছে, না ?

শঙ্কর। কষ্টত হচ্ছে এই বছর খানেক। আগে ত সোণার চাঁদ ছেলে ছিল।

মায়া। কেঁদে-কেটে বিরক্ত করত না।

শঙ্কর। অপোগও শিশু কাঁদবে না ? তাতে আর বিরক্তি কি ?

মায়া তোমাকেই ত কোলে-পিঠে টেনে নিয়ে বেড়াতে হোত <u>?</u>

শন্ধর। এমন ছেলে ছিল, যে দেখত, সেই কোলে করতে চাইত, দৃষ্টি দেবার ভয়ে আমিই ত ছেড়ে দিতুম না।

মায়া। শঙ্কর, আমি একটিবার তাকে দেখব। ওই পদ্দাটার ফাঁক দিয়ে, ওরা জানতেও পারবে না। শঙ্কর। দেখতে চাও ছাখ। কিন্তু চুরি করে কেন? আমি বাবুকে গিয়ে বলি তুমি এসেছ।

মায়া। না, না, শঙ্কর, এখন নয়। আমি একটুখানি দেখে-নি।

মারা পর্দা দেওয়া দরজার কাছে গিয়া অতি সম্বর্গণে পর্দা ফাঁক করিয়া দেখিতে লাগিল। শঙ্কর তাহা দেখিয়া আপন-মনে কছিল।

শঙ্কর। মায়ের প্রাণ, কাছে এসে কতক্ষণ থাকতে পারে। ছ্যাথ মা ছ্যাথ, চোথ ভরে চেয়ে ছ্যাথ।

[ মায়া ছুটিয়া শক্তরের কাছে আফিল।

মাগা। শঙ্কর!

িশঙ্কর উঠিয়া দাঁড়াইল।

শঙ্কর। কিমাপ

মায়। তুমি শিগ্গীর ও-ঘরে যাও, বাবা।

শঙ্কর। কেন মা, কেন ?

মায়া। ওর মুখ দেখে আমার ভয় হচ্ছে। মনে হচ্ছে এখুনি একটা ভয়ানক কিছু করবে ও।

শঙ্কর। কে?

মায়া। খোকা।

শঙ্কর। খোকা ? দিনরাত ওই রকম করেইত ও থাকে। আমি ত তাই বলি বাঘের বাচ্ছা। কিন্তু মা, তুমি ভয় পেয়োনা। বাবু ওকে গল্ল শোনাচ্ছেন।

মায়া। না, না শঙ্কর, কেউ কথা কইছে না। তার হাতে একতাড়া কাগজ, এক একবার তাই পড়ে দেখছে, আর এমি করে তোমার বাবুর দিকে চাইছে যে...

শঙ্কর। ও কিছু নয় মা। দেখে দেখে আমাদের অভ্যেস হয়ে গেছে। মায়া। আমার বুক কাঁপছে।

শঙ্কর। তুমি বোস মা। নিজের ছেলে সম্বন্ধে এমন ভূল কেন হয় মা?

মায়া। ওর বাপের রক্ত, শঙ্কর; ওর দেহে যে ওর বাপের রক্ত বয়ে যায়।

শঙ্কর। ওর বাপ কি খুবই ভয়ানক লোক ?

মায়া। অতবড় অক্কতজ্ঞ, অতবড় নিষ্ঠুর লোক আমি জীবনে দেখিনি। তাইত ভয় হয় শঙ্কর।

শঙ্কর। নিজের ছেলেকেও তুমি বোঝনা মা ?

মায়া। কেমন করে বুঝব শঙ্কর ? কুড়ি বছর পরে এইত আজ ওকে প্রথম দেখলুম !

শঙ্কর। তোমার ভয় নেই মা। ও ছেলে কোন দিন কারু অনিষ্ট করতে পারবে না। কিন্তু ও-সব কথা এখন থাক মা। এ-ঘরে আর তো তোমার বসা চলে না। তুমি অন্দরে চল মা।

[ মায়া কোন কথা কহিল না।

বাবু জানতে পারলে বড় বিরক্ত হবেন। সময়ে তোমার পায়ের ধূলো যদি পেত, তাছলে কি এ বাড়ীর এই লক্ষী-ছাড়া দশা হতে পারত মা!

মায়া। শঙ্কর!

শঙ্কর। কিছু মনে করোনা মা। আমি যে তোমাদের সব কথাই জানি। বুড়ো মান্থুয় মনের ছুঃখে বলে ফেলেছি। তুমি এস মা।

মায়া। কিন্তু সে কি ঠিক হবে শঙ্কর ?

শঙ্কর। মা ভূলে যেয়োনা আজ থেকে এ বাড়ী তোমার ছেলের— আমার নতুন মনিবের। তুমি এস।

[শঙ্কর পথ দেখাইল মায়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।]

[অজয় বেগে প্রবেশ করিল, তাহার পিছনে পিছনে নিথিল।
অজয়। এত বড় বিশ্বাসঘাতক, আপনি!
অজয় নিথিলের গায়ে এক তাড়া কাগজ ছুঁড়িয়া মারিল।
[নিথিল মান হাসি হাসিয়া কাগজখানি গুছাইয়া রাখিতে লাগিল।
আমি আপনাকে হিতৈষী জেনে এতদিন শ্রদ্ধা করে এসেছি, আজ...
নিথিল। আজ বুঝতে পারছ শ্রদ্ধার পাত্র আমি নই?

অজয়। আজ্ব থেকে আপনাকে আমি পরম শত্রু বলে মনে করব, আজু থেকে আমি প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করব।

নিখিল। প্রতিশোধ!

অজয়। হাঁ, প্রতিশোধ। এত বড় প্রতিহিংসাপরায়ণ পশু আপনি যে, এক নারী আপনাকে তার ভালোবাসা দিতে পারলনা বলে, আপনি তাকে ত সর্ক্ষান্ত করলেনই, তার শিশু পুত্রকে অবধি লালনপালন করে বাঁচিয়ে রাখলেন, বড় করে তুল্লেন শুধু তার অসহায় অবস্থা, পরিচয় হীন হয়ে পৃথিবীতে বেঁচে থাকবার তার অপরিসীম লক্ষা উপভোগ করতে।

নিখিল। ভূমি কি ঠিক বুঝে নিয়েছ যে, ওই জ্ঞান্ত তোমাকে আমি বাঁচিয়ে রেখেছি, বড় করে ভূলেছি ?

অজয়। এর চেয়ে আপনি আমাকে সেই শিশুকালে হত্যা করলেন না কেন ? আপনার এই জঘম্ম আচরণের চেয়ে তাও যে ছিল ভাল!

নিখিল। হত্যাকে তুমি খুবই সহজ, খুবই স্বাভাবিক বলে মনে কর ? মনে ভাব যে, মান্থবের প্রতি মান্থবের অবিচারের প্রতিকার হত্যার দ্বারাই অনায়াসে সাধিত হয়।

অজয়। আপনার ও-ধরণের কথা আমি গুনতে চাইনা—আমি জানতে চাই, একটা পরিবারের প্রতি এই অমামুষিক অত্যাচার আপনি কেন করলেন ? নিখিল। আমার যা বলবার তা তো এই কাগজেই লেখা আছে। ভূমি কা পড়েও দেখেছ।

অজয়। আর কিছু আপনার বলবার নেই ?

निथिन। ना।

অঙ্গয়। তাহলে শুমুন, আমি আজ প্রতিশোধ নিতে চাই...আমি চাই...অ

[ কি বলিবে, কি করিবে তাহা স্থির করিতে না পারিয়া অজয় ঘূরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

নিখিল। তুমি যা চাও, তা এই টানার মাঝেই পাবে।

[ নিখিল ড্রেসিং টেবিলটা দেখাইয়া দিল। অজম ছুটিয়া ড্রেসিং টেবিলের কাছে গেল। টানাটা খুলিয়া ফেলিয়া কয়েক পা পিছাইয়া গিয়া নিখিলের দিকে চাছিয়া হাঁপাইতে লাগিল।

নিখিল। প্রতিশোধ নেবার জন্ম ওইত তোমার চাই।

্রিজন্ম আবার ছুটিয়া টানা হইতে রিভালভার বাহির করিয়া পরম আগ্রহভরে তাহাই দেখিতে দেখিতে কহিল।

অজয়। হাা, এই-ই আমি চাই, এই-ই আমি চাই,...বিশ্বাসঘাতক !

ি নিথিলের দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া অজয় রিভলতার তুলিল। মায়া ছুটিয়া প্রবেশ করিল।

মায়া। নিখিল!

ি নিখিল ও অজয় তুই জনেই বিশ্বয়ে অভিভূত হইয়া তাহার দিকে চাহিল।

এ সব কি নিখিল !

নিখিল। আমি ওই পাগলকে কেপিয়ে একটু আমোদ করছিলুম।

মায়া। কিন্তু তুমি ত জান ওর বাপের রক্ত...

অজয়। আমার বাবাকে আপনি জানেন ? বলুন কোথায় তিনি, বলুন কে আপনি ?

মায়া। সবই বলব। কিন্তু তার আগে এই দেবতার কাছে তুমি ক্ষমা চাও।

অজয়। আপনি জানেন না, উনি আমাদের কি সর্ব্বনাশ করেছেন।
মায়া। উনি কি করেছেন আর করেন নি, তা আমার চেয়ে ভালো
করে আর কেউ জানেনা!

অজয়। কে আপনি।

মায়া। নিখিল পরিচয় দাও।

[ নিখিল চুপ করিয়া রহিল।

সক্ষোচ কিসের নিখিল! আঘাতের জন্ম আমি প্রস্তুত হয়েই এসেছি, পরিচয় আজ দিতেই হবে। ভূলোনা নিখিল কার রক্ত ওর দেহের শিরায় শিরায় আজ এই উন্মাদনা জাগিয়ে ভূলচে। ভূলনা ওর বাপও একদিন হেলায় এক কুমারীকে ত্যাগ করেছিল, ভূলনা ওর বাপও একদিন প্রতিপালককে হত্যা করে তার পাশবিকতার পরিচয় দিয়েছিলে। ও যে আজ সেই পথেই চলেছে, ওকে ফেরাও নিখিল।

অজয়। কে আপনি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমার পিতৃ-নিন্দা করছেন ? আমার সম্বন্ধে অসঙ্গত কথা বলতে সঙ্গোচ বোধ করছেন না ?

মায়া। নিখিল, বল আমি কে १

নিখিল। অজয়, ইনিই তোমার মা!

অজয়। মা।

মায়া। তোমার হাতের অন্ত দৃঢ় করে ধর, ওর প্রয়োজন ফুরোয়নি।

নিখিল। হাাঁ, এই তোমার মা, মানবী নন দেবী।

অজয়। যাকে তুমি সর্ববান্ত করেছ !

মায়া। সর্বস্বাস্থ করেনি, নিজের সর্বস্থ দিয়ে আমার গচ্ছিত ধন উনি রক্ষা করেছেন।

অজয়। আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি নে।

মায়া। আমাদের সন্ধন্ধে উনি যা বলেছেন সব মিথ্যা, ওঁর সন্ধন্ধে তুমি যা জেনেছ সব ভূল।

অজয়। সব ভুল! কিন্তু সে ভুল কে ভাঙবে?

মায়। আমি।

নিখিল। মাকে আজ পেয়েছ, সেইটেই কি সব চেয়ে বড় কথা নয়? অজয়। এখেনো পাইনি, শুধু, দেখেছি।

মায়া। তোমার প্রতি যত অবিচার হয়েছে, জীবনে যত লাঞ্চনা ভূমি পেয়েছ, তার জন্ম দায়ী আর কেউ নয়, দায়ী আমি। সেই জন্মইত বলছিলুম, তোমার হাতের অন্ত্র দৃঢ় করে ধর, তার প্রয়োজন ফুরোয়নি।

অজয়। তুমি যদি আমার মা, তুমি যদি এনে থাক আমাকে এই পৃথিবীর বুকে, তাহলে বল, বল আমার পাযাণী জননী, সস্তানের কোন্ অপরাধে তুমি তাকে স্থলর এই পৃথিবীর সব স্থা, শাস্তি, স্নেহ, ভালোবাসা থেকে এমন করে বঞ্চিত রেখেছ ?

মারা। তোমার হাতের অস্ত্র দৃঢ় করে ধর।

অজয়। অস্ত্র! হাঁা, হাঁা, এর প্রয়োজন ফুরোয় নি। এ আমাকে মুক্তি দেবে।

মায়া। না! না!

নিখিল। অজয়!

মায়া। ওর কাছে সব অপরাধ স্বীকার না করলে, না পারব ওর শাস্তি নিতে, না পারব ওকে বুকে ঠাই দিতে।

निशिल। जा इतन चामिरे विन।

মায়া। না নিথিল, নিজের মুখেই আমি তা বলব। ওকে কোলে

328

পেয়ে যে গৌরব আমি অমুভব করেছিলুম, তার কাছে সকল লজ্জা যে ম্লান হয়ে যায়! অস্ত্র দৃঢ় করে ধর। আমার কোলে ভূমি যথন এসেছিলে, তথন আমি কুমারী।

অজয়। কুমারী!

মায়া। ইয়া।

অজয়। নিজের সেই লজ্জা গোপন রাথবার জন্ত তুমি আমায় ত্যাগ করলে।

মায়া। না। তোমাকে কোলে পাবার জন্ম কোন দিন আমি লজ্জা অনুভব করিনি।

অজ্ঞা তবে १

নিখিল। তুমি পাছে লজ্জিত হও, সেই ভয়েই নিজের হৃৎপিও উপড়ে ফেলে দেবার মত যাতনা সয়েও তোমার মা তোমাকে এতদিন তাঁর কাছে থেকে দূরে রেখেছিলেন।

অজয়। কিন্তু আমার বাবা ? তাঁর সম্বন্ধে কোন কথাইত আপনি বলছেন না।

মায়া। স্বার্থ-বৃদ্ধি প্রণোদিত হয়ে সরে পড়েন—তুমি যেমন শুভার কাছ থেকে সরে এসেছ।

অজয়। আমার চেয়ে বড় শুভাকাঙক্ষী শুভার আর কেউ নেই। মায়া। তবুও যে আঘাত তুমি তাকে দিয়ে এসেছ, তা সইবার মত শক্তি তার নেই।

অজয়। যে আঘাত নিজে পেয়েছি তার থবর কে রাথে ?

মায়া। রাখি বলেইত বলছি, অস্ত্র দৃঢ় করে ধর। সে আঘাত তোমাকে পেতে হয়েছে আমারই কোলে আসবার ভূর্ভাগ্যের ফলে। নাও প্রতিশোধ!

অজয়। আমার বাবা १

নিখিল। তাঁর পরিচয় তুমি পাবে পুলিশের গোপন দপ্তরে।
লম্পট, মাতাল, নরহস্তার পুল্ররপে যাতে না তুমি পৃথিবীতে পরিচিত
হও, তারই জন্ম তোমার এই মা দীর্ঘকাল কারাগারে কাটিয়েছেন,
জীবনের সব স্থ-শাস্তি বিসর্জ্জন দিয়ে পালিয়ে পালিয়ে ফিরেছেন।
তোমার...

অজয়। থামুন, থামুন, থামুন! আমি আর শুন্তে চাইনে আর শুনতে আমি পারিনে...ভগবান, এ আমার কী পরিচয়! এই নিয়ে আমি কেমন করে বেঁচে থাকব ?

[ অজয় উন্মত্তের মতো অস্থিব হইয়া উঠিল। নিখিল ধীরে ধীরে তাহার কাছে গিয়া তাহার হাত ধরিল, মায়া হাতে মুখ লুকাইল।]

নিখিল। অজয়, অজয়!

অজয়। আপনি! আপনি দব জেনেও আমাকে কেন বাঁচিয়ে রাখলেন ? বাঁচালেন যদি, তাহলে কেন আমাকে শিক্ষিত করে, তদ্র সমাজের উপযুক্ত করে গড়ে তোলবার চেষ্টা করলেন ? পরিচয়হীন আমাকে যদি আপনি পথে ছেড়ে দিতেন, তাহলে আমি হয়ত তাদেরই সাথে মিলে মিশে থাকতে পারতুম, যারা কোন পরিচয় নিয়ে পৃথিবীতে আসেনা, যারা কারু কাছে স্থবিচার চায় না, মর্যাদা চায়না, আঁধারের রাজ্যে উপেক্ষায় অবহেলায় যাদের দিন কাটে। আজ আমার এখানেও স্থান নেই, সেখানেও নয়।

गागा। निशिन!

অজয়। মা, এতবড় ভূল তুমি কেন করলে? কেন আমাকে বুক থেকে ঠেলে ফেলে দিলে? তোমার স্নেছে তোমারি কোলে আমি বেড়ে উঠতুম, সমস্ত মন দিয়ে আমি তোমাকেই চাইতুম। তুমি কি, তাত জাস্তে চাইতুম না।

পঞ্চম অন্ত

নিখিল। আমি তোমাকে স্থানিকা দিয়েছি এই আশা নিয়ে যে, এ জ্ঞান একদিন তোমায় হবে যে, <u>মামুয় তার জন্মের জ্ঞা দায়ী নয়।</u>

অজ্ঞ। জন্মের জন্ম দায়ী নয়?

निथिवा। ना।

অজয়। তবে পরিচয় হারাদের এত লাঞ্না কেন ?

নিখিল। আত্ম-প্রতিষ্ঠা করতে পারে না বলে। সংসারে যাদের কোনই পরিচয় নেই কেবল তারাই লাঞ্চিত হয় না, আত্ম-প্রতিষ্ঠায় অক্ষম লোক মাত্রেরই লাঞ্চনার অবধি নেই।

[ শুভা প্রবেশ করিল।

শুভা। অজয়!

ছিটিয়া কাছে আদিল।

একি অজয়, তোমার হাতে রিভলভার কেন গ

অজয়। প্রয়োজন আছে।

ঙভা। কোন প্রয়োজন নেই। ও তুমি আমাকে দাও।

অজয়। তুমি জান না শুভা।

শুভা। কিছু জানবার দরকার নেই।

ি ভাগ রিভলভারটা নিজের হাতে লইল। তার পর নিথিলের কাছে গিয়া কথিল।

আমার হয়ে এইটে আপনি রেখে দিন ত।

[নিখিল সেটা লইয়া তাহার নিজের টেবিলের জুয়ারে রাখিয়া দিল।

তুমি যে এতবড় বীর হয়ে উঠেছ, তা ত জ্বাস্ক্রম না অজয়—হাতে একেবারে রিভলভার।

িনিখিল আসিয়া মায়ার কাছে দাঁড়াইয়া কহিল।

নিখিল। চল মায়া, ওদের আমরা একা পাকতে দি।
[ ছুইজনে পিছনের দিকে গেল।

শুভা। কে যাচ্ছেন ? ওঁকে যেন আমি চিনি! নায়ের মতই যে মনে হচ্ছে।

অজয়। কার মা ?

শুভা। সকলের। ছেলে-বুড়ো সকলের, ধনী দরিদ্র সকলের। তিনিই কি ?

অজয়। তুমি কার কথা বলছ ? আমিত বুঝতে পারছিনা।
শুভা। আমি একটিবার দেখে আসি। তিনি যে আমাকে আশা
দিয়ে এসেছেন, তোমাকে আমার কাছে নিয়ে যাবেন।

অজয়। শোন শুভা, আমি আমার মা বাবার সন্ধান পেয়েছি। শুভা। পেয়েছ ? তাছলে ত আমাদের মিলনের কোন বাধা নেই!
[নিখিল ও মায়া ফিরিয়া দাঁড়াইল।

অজয়। আছে। যার অস্তিত্ব কল্পনা করে আমি দূরে এসেছিলুম, আজ তার বাস্তব রূপের পরিচয় পেয়েছি।—আমি পরিচয়হীন, আমি গোত্রহীন!

ভভা। কোপায় তোমার মা, কোপায় তোমার বাবা ?

অজয়। বাবা কোথায় জানিনা, মাকে শুধু দেখেছি।

ওভা। দেখেছ?

অজয়। তুমিও দেখ। ওই আমার মা।

[শুভার সমস্ত মুখথানি আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

শুভা। ওই তোমার মা ? মা ! মা !

[ভভা ছুটিয়া মায়ার দিকে গেল।

অজয়। শোন, শোন, শুভা!

ভিতা মায়াকে জড়াইয়া ধরিল।

পঞ্চম অন্ত

শুলা। তুমি আমাদের মা! আগে কেন বলনি মা! এস মা, তোমাকে নিয়ে ওর সঙ্গে আমার ঝগড়। আছে।

িমায়াকে টানিয়া লইয়া আসিল, নিখিল পিছনেই দাঁডাইয়া রহিল। অজয়। শুভা।

ভভা। ভধু তোমারই মা নন, আমারও মা।

অজয়। আমার একটা কথা শোন, শুভা।

শুভা। মা তুমি কাঁপছ কেন, তুমি কাঁদছ কেন? তুমি এইখানে বোস মা!

শুভা মায়াকে একটা চেয়ারে বসাইল। নিজে হাঁটু গাড়িয়া বসিল। তোমার ছেলে হয়ে ও বলে যে ওর পরিচয় নেই।

মায়া। ওর অপরাধ নেই মা, ওর কোন অপরাধ নেই।

ভভা। এখনো তুমি দূরে দাঁড়িয়ে। আমি যদি জাস্তম এই আমার সত্যিকারের মা, তাহলে এখুনি পৃথিবীর সমস্ত লোককে শুনিয়ে বলতুম, দেখ এই আমার মা। শুনে তাদের হিংসে হোত। হোতনা মা ?

মায়া। আমার পাগলী মেয়ে।

িশুভা অজ্যের দিকে চাহিল।

শুভা। তবু দুরে দাঁড়িয়ে।

[ উঠিয়া ছুটিয়া গিয়া অজয়কে টানিয়া আনিল।

মায়া। ওরে আয়, আয়।

[ মাতা ও পুল্ল হুইজনেই হু'জনকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে नांशिन। निथिन চनिया (शन।

খোকা। আমার খোকা। আমার খোকা।

্র্মায়া চোথ মুছিয়া শুভাকেও টানিয়া লইল। শুভাও তাহার কোলে মাথা রাথিয়া চুপ করিয়া রহিল। ধীরে ধীরে শঙ্কর আসিয়া কাছে দাঁড়াইল,—হাতে তাহার একথানি লম্বা খাম।

শহর। মা।

মায়া। কি শঙ্কর ?

শঙ্কর। বাবু তোমার খোকাকে এইখানা দিতে বল্লেন ;— জাঁর দান-পত্ত।

মায়া। তোমার বাবু কোথায় শঙ্কর ?

শঙ্কর। জিনিষপত্র গোছ-গাছ করছেন, এখুনি চলে যাবেন।

মায়া। চলে যাবেন। কোপায় ? তুমি তাকে ডেকে আন শঙ্কর, ডেকে আন।

শঙ্কর। তাঁকে ত তুমি জান মা।

মায়া। থোকার যে ক্ষমা চাওয়া হয় নি; সারা জীবন ধরে সে ভাববে থোকা কত বড় অক্কতজ্ঞ!

অজয়। মা তুমি ভেবোনা। আমি তাকে ফিরিয়ে আনছি। কোপায় তিনি ঘাবেন ? কিন্তু মা…তোমার স্নেহের পরশ আজ এই প্রথম পেলুম ! সব ব্যথা দূরে চলে গেল।

শুভা। দূরে ত তবু দাঁড়িয়েছিলে।

মায়া। ওর এই অভাগী মাকে যে ও তথনো ক্ষমা করতে পারেনি।

অজয়। দূরে যদি না রাখতে।

ভভা। আর কিন্তু আমরা দূরে থাকব না।

অজয়। আর কিন্তু তোমাকে আমরা যেতে দোব না।

শুভা। মা, তুমি কাঁপছ কেন?

योग्रा। व्यानत्क।

অজয়। মা, তুমি কাঁদছ কেন?

যায়। আনন্দে।

অজয়। মা তুমি অমন কবে কি দেখছ ?

মায়া। ছোট একখানি বাড়ী। তাব অধিষ্ঠাত্তী লক্ষ্মীৰ মত একটি মেয়ে। তাৰ ৰূপ-গুণ আত্মীয় স্বজনেৰ গৰ্কেৰ সামগ্ৰী, সোনাৰ চাঁদ ছেলে মেযে—

মোরার কণ্ঠরোধ হইযা গেল, উৰ্দ্ধনেত্র হইযা মায়া আসনে ঢলিয়া পডিল।

অজয়। মাথেব কি হোল শুভ। ?

শুভা। সা।

্বিইজনে মায়াব গাযে মাধায হাত দিয়া দেখতে লাগিল। অজয়। শহৰ দা, মাযের আমাৰ কি হোলো ?

[শঙ্কৰ আগাইযা দেখিল, ফিবিযা দাঁডাইয়া ডাকিল। শঙ্কৰ। বাৰু! বাৰু।

ি নিখিল বাস্ত হইয়া প্রবেশ করিল।

নিখিল। কি শক্তব ?

भक्त । **७**हे पिटक प्तथुन, मर्सनांग इत्य श्राह ।

[নিখিল মায়াব কাছে ছুটিয়া আসিল। অজ্য মায়াব মুখেব কাছে মুখ লইয়া ডাকিল।

অজ্য। মা!মা!

खड़ा यां। यां, तां!

নিখিল। মা আব নেই অজয়।

অজয়। মা! মা!

ভভা। মা। মাগো।

[নিখিল কাঠের মত দাঁডাইয়া বহিল,—শঙ্কর চোধ মুছিল, সমস্ত মঞ্চ আঁধার হইয়া গেল—ধীরে ধীরে যবনিকা পড়িল।